

## VISVA-BHARATI LIBRARY



PRESENTED BY

a formy but back 5



## অচিশ্তাকুমার সেনগ্নেণ্ড

## अग्रंयधिक मुत्रायंगर्भक

॥ দ্বিতীয় খণ্ড॥

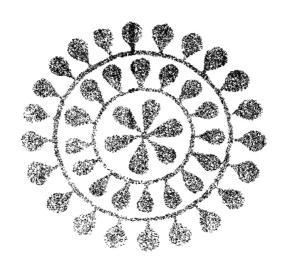

"তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদর্নির কি! সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশমণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।"—শ্রীরামকৃষ্ণ

"যস্য বীর্ষেণ কৃতিনো বরং চ ভূবনানি চ। রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শব্দং স্বতন্দ্রমীশ্বরম্॥ যাঁর শক্তিতে আমরা ও সম্দ্র জগং কৃতার্থ সেই শিবস্বর্প স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।"— স্বামী বিবেকানন্দ

"শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার সাকার বিগ্রহস্বর্প। যে তাঁকে
নমস্কার করবে সে সেই ম্বহুর্তে সোনা হয়ে
যাবে।"—স্বামী বিবেকানন্দ



## ॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ॥



প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যা লিখেছি দ্বিতীয় খণ্ডেরও সেই কথা। দিয়াশলাই জেবলে স্থাকে দেখানো যায়না, কিন্তু গৃহকোণে প্জোর প্রদীপটি হয়তো জবলানো যায়। আমার এ বই শৃধ্ সেই দীপ-জবলানো প্জা, দীপ-জবলানো আরতি। এ বইয়ে যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সবই কোনো না কোনো প্রিলিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে আহ্ত। কোনো তথ্যই আমার কপোলকল্পনা নয়।

বাক্য ঈশ্বরের বিভূতি, কিন্তু ঈশ্বর আবার সমস্ত বাক্যের অতীত। অথচ বচন ছাড়া সে অনিব্চনীয়ের আভাস আনি কি করে? শব্দ ছাড়া কি করে বোঝাই আমার কান্না? কিন্তু সব সময়ে ভয়, বাক্য ব্বি আভরণ না হয়ে আবর্জনা হয়ে উঠল! আর, আভরণ হলেই বা কি, আভরণ দিয়েই কি রূপ বোঝানো যায়? বর্ণ দিয়ে কি বোঝানো যায় অবর্ণনীয়কে? তব্ব ভয়, এই ব্বিঝ মহিমান্বিতকে থব করে ফেললাম!

কিন্তু ভগবানকে ছোট করি এমন আমাদের সাধ্য কি! তিনি নিজের থেকেই ছোট হয়েছেন ভক্তের জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্তের কাছে ঈন্বর ছোট হয়ে যান, যেমন ঠিক অর্ণাদেরের স্যা। তিনি ছোট না হলে তাঁকে ধরি কি করে? মধ্যাহের স্যার্ব তেজে চোখ যে ঝলসে যাবে। ধরা দেবার জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় ছোট হয়েছেন। স্বলভ হয়েছেন আমরা দ্বর্বল বলে। স্কোমল হয়েছেন যেহেতু আমরা ভঙ্গরে। রিক্ত হয়েছেন যেহেতু আমরা নিঃসন্বল। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়, তিনি ঐন্বর্য ত্যাগ করে আসেন।' তিনি তো খাজনা আদায় করতে আসেননি, তিনি প্রেম ভিক্ষা করতে এসেছেন। বালগোপাল হয়ে এসেছেন ননী ভিক্ষা করতে। তাই দ্বারের বাইরে ফেলে এসেছেন তাঁর প্রতাপের রাজম্বুট, তাঁর ঐন্বর্যের সাজসন্জা। প্রবিশ্বতের বন্ধ্ব বলে নিন্দ্বিণ্ডন হয়ে এসেছেন। রাজ্যেন্বর হয়ে ফিরছেন কাঙালের মত। 'ওরে, তারে কেউ চিনলি না রে,' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'সে পাগলের বেশে দীন হীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে।' যে কাঙাল তার কী আর আছে যে কেডে নেব?

'ভক্তি তাঁর কেমন প্রিয়?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'খোল দিয়ে জাব যেমন গর্বর প্রিয়।' শব্ধব দেখতে হবে জাবে খোল মেশানো হল কিনা। বাক্যের মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিনা। ডাকের মধ্যে আছে কিনা অন্তর্গতার স্বর। নিমন্ত্রগের মধ্যে আছে কিনা আতিথেয়তার আন্বাদ।

কাঁদতে-কাঁদতে যেমন শোক হয়, তেমনি নাম করতে-করতে প্রেম জাগা্ক। পৎকশয্যা থেকে জাগা্ক এবার নিষ্কলঙ্ক শতদল। জীবনের নির্বাসনে আসা্ক এবার মা্ত্তির সা্সংবাদ—নির্বাসনার স্বাক্ষরে। সমস্ত অন্ধকারে জাবলা্ক এই প্রার্থনার দীপশিখা।

৬ই ফালগ্রন ১৩৫৯

- gretelegons



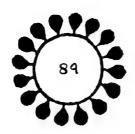

সমৃহত সাধনার ইতি করে দিলে রামকৃষ্ণ।

আর পাখা চালিয়ে কী হবে? দক্ষিণ থেকে চলে এসেছে মলয় হাওয়া। আর কী হবে দাঁড় টেনে? ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকলে বায়ুতে পাল তুলে দে নোকোর। সাধনের প্রথম অবস্থাতেই খাটনি। তার পরে পেনসন। প্রথমে সি'ড়ি ভাঙা, পরে পাহাড়ের চুড়ায় পরেশনাথের মন্দির।

সিদ্ধি-সিদ্ধি বললে কি হয়? সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। খেতে হয় একট্। দুধে মাখন আছে বললেই কি মাখন হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো নির্জনে।

'হরিসে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।'

হরিতে লেগে থাকো। লেগে থাকতে-থাকতেই হরি হয়ে যাবে। বলতে-বলতেই হরি ব'নে যাবে।

রামকৃষ্ণ হরি হয়ে গেছে। যে আছে সে-ই হয়েছে। এই হওয়া অর্থ থাকাটিকেই প্রকাশিত করা। এর পর আবার সাধন কি?

বাউল বৈষ্ণবরা বলে, সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর কিছ, নাই।'

রামকুষ্ণেরও আর কিছ, নেই। রামকৃষ্ণের পরেও আর কিছ, নেই।

বৈষ্ণব বাউলরা একেই বলে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম, কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নেই। তার মানে ঈশ্বরের ভাব অন্তরে ওতপ্রোত, বাইরে কোনো চিহ্ন নেই, মুখে হরিনাম পর্যন্ত বলছে না। আর দ্বিতীয়, পদ্মের উপরে অলি বসবে অথচ মধ্য খাবে না। তার মানে, জিতেন্দ্রিয়, কাম-কাণ্ডনে স্প্রা নেই। রামকৃষ্ণের এখন সেই সহজ অবস্থা।

অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে, তখন চার দিক হলদে দেখায়। অনেক ভব্তি জমলে মধ্ লাগে, তখন চার দিক হরি দেখায়। শ্রীমতী যখন শ্যামকে ভাবলে, সমসত শ্যামময় দেখলে। আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। রামকৃষ্ণ সমসত বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখল, দেখল সেও ঈশ্বর। পারার হ্রদে শিশে অনেক দিন থাকলে শিশেও পারা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকে ভগবান হয়ে গেল। কুম্বরে পোকা ভাবতে-ভাবতে আরশ্বলা নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না, শেষে তাকে আস্তে-আস্তে কুম্বরে পোকাই হতে হয়। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হয়ে গেল। যে নিরাকার ছিল সে হয়ে দাঁড়াল নরাকার।

তার আবার সাধন ভজন কি! হরি আবার কবে হরিনাম করে! যার খোলা নেমেছে তার আবার জবাল কিসের?

কিন্তু খোলা নামবে কখন? এক জন বাউল এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে শ্বধোল: 'তোমার খোলা নেমেছে?'

বাউল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

'বিলি রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে? যত জ্বাল দেবে তত "রেফাইন" হবে রস। প্রথম আকের রস, পরে গ্রুড়, পরে দোলো, পরে চিনি—তার পর মিছরি— কিন্তু, জিগগেস করি, খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন কবে শেষ হবে?' বাউল শ্রনতে লাগল মন্ত্রমুশের মত।

'যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। তার আগে নয়। যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যায় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়। তার আগে নয়।' জন্মল নিভিয়ে খোলা নামিয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। সে এখন আকাশের মৌন। সমুদ্রের শান্তি। ধরিত্রীর সম্পণি।

ওঁকার ধন্, আত্মা শর আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। নির্ভুল চোখে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, তার পর তীরের মুখে লক্ষ্যের সংখ্য তন্ময় হতে হবে। ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে। 'কিন্তু জানিস, তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন আর ওঁ উচ্চারণ করবারও যো নেই। সমাধি থেকে অনেক নিচে নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।'

শাস্তে যেমন বলা আছে তেমনি দর্শন হয় রামকৃষ্ণের। কখনো দেখে জগৎময় আগ্রনের স্ফর্লিঙ্গ। কখনো দেখে চার দিকে যেন পারার হুদ ঝকঝক করছে। কখনো বা গালত র্পোর স্লোত। কখনো বা গ্রহতারায় রংমশালের ফ্লেঝ্রি। নীলিমাশ্রমের উধ্বের্ব কখনো বা অন্তহীন অন্তরীক্ষের শ্ব্রুতা।

রামকৃষ্ণ এখন একটি অখণ্ড প্রাণিত, একটি অখণ্ড প্রত্যুত্তর।

একটি আকাশবিস্তীর্ণ প্রশানত স্তব্ধতা।

কিন্তু ব্রহ্ম নিয়ে আমি কতক্ষণ থাকব? ছাদে উঠে আবার সি'ড়িতে নামা। কথনো লীলায় কথনো নিত্যে—যেন দেপির পাটে ওঠা-নামা করছি। এক দিক নিচু হয় তো আরেক দিক লাফিয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকে তিনি। অন্তর্মুখে সমাধিস্থ হয়ে আছি তথনো তিনি, বহিম্মুখে জীবজগৎ নিয়ে আছি তথনো তিনি। যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনো তিনি, আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনো তিনি।

শিব হয়ে আছি, তিনি। জীব হয়ে আছি, তিনি।

তুষের দ্বারা আবৃত থাকলেই ধান্য, তুষ থেকে মৃক্ত হলেই তণ্ডুল। জীবে-শিবে ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে দ্রান্তির ফল। কোরকে যেমন প্রুপভাব, প্রস্ফৃটিত প্রেপেও তেমনি কোরকত্ব। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব, জীবে তেমনি ঈশ্বরভাব। কিন্তু যাই বলো বাপ্র, নিবিকলপ ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকতে পারব না। বালকের মতন থেকেছি, থেকেছি উন্মাদের মত। কথনো জড় হয়েছি, কথনো পিশাচ। তারপর আবার নিত্য থেকে চলে এসেছি লীলায়। রামলালাকে কোলে নিয়ে

বোড়য়েছি, নাইয়েছি-খাইয়েছি। হন্মান সেজে গাছে উঠে বর্সেছি, আসত-আসত ফল খেয়েছি। তারপর শ্রীমতী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলাম। আবার লীলা ছেড়ে নিত্যে মন উঠে গেল। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য রইল না। সজনে তুলসী সব এক হয়ে গেল। যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খলে ফেললাম। হয়ে গেলাম সেই অখণ্ড সচিদানন্দ আদি প্রেষ্থ। সেই আদি যার আর অন্ত নেই।

সব রকম সাধনই করেছি। তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বি। জয় মা কালী, দেখা দিবিনে? দেখা যদি না দিবি তো গলায় ছুরি দেব। এই হল তামসিক সাধন।

রাজসিক সাধনে নানারকম ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের সমারোহ। এত তীর্থ করতে হবে, এত পরুষ্ণচরণ, এত পশুতপা! আর সাত্ত্বিক সাধনা শান্তশীলের সাধনা। ফলাকাঙ্কা নেই, শুধু নামটি নিয়ে নির্নিমেষ হয়ে পড়ে থাকো। নাম দিয়ে-দিয়ে কাম ধুয়ে ফেল।

আর কাম ঘ্রচলেই মনস্কাম।

আমারই মতন রূপ কে একজন প্রবেশ করলে আমার মধ্যে। দেহের ঘটপদ্ম ফ্রটে উঠল তার আবির্ভাবে। নিম্নমূখ ছিল, উধর্মূখ হয়ে উঠল।

আমি জীবের জন্যে এসেছি জীবের মধ্যেই থাকব। থাকব 'ভাইলিউট'' হয়ে। আমার আপন জন কত আসবে আমার কাছে, কত আহ্মাদের দিন আছে, কত ভাবের আস্বাদের দিন।

গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরই আহ্মাদ করে। গায়ে পড়ে কোলাকুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপন জনকে দেখলে গা চাটে, অন্য লোক দেখলে টু মারে।

আমার আপন জন সব যখন আসবে তখন আমাকে আপন ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্রহা, হয়ে বোবা হয়ে থাকলে আমার চলবে কেন?

পাকা ঘির কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লর্নিচ পড়ে, তখন একবার কলকল করে ওঠে। কাঁচা লর্নিচকে পাকা করে আবার সে চুপ হয়ে যায়।

এই ঘিয়ে পড়বে অনেক কাঁচা লন্চি। তাই একট্ন কলকল না করে উপায় নেই। মৌমাছি ষতক্ষণ ফ্লে না বসে ভনভন করে। ফ্লে বসে মধ্ খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধ্ খেয়ে যখন মাতাল হয় তখন আবার আনন্দে গ্ননগ্ন করে।

তাই আমাকে গ্রনগ্রন করতে দিস। গান গাইতে দিস প্রাণ ভরে।

'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী প্জা সন্ধ্যা সে কি চায়? সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।' প্রকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় একবার ভক-ভক করে। প্রণ হয়ে গেল আর শব্দ হয় না। কিন্তু আরেক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তখন আবার শব্দ ওঠে।

শতশ্বতায় রহা, আবার শব্দেও রহা। আমাকে এখন একটা শব্দ করতে দে।
আমার আপন লোকরা সব আসবে, তাদের সঙ্গে আমি নৃত্য করব না?
আগেকার লোক বলত, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না। ওরে, ভয় নেই,
আমার রিটার্ন টিকিট কাটা আছে। আমি বারে-বারে ফিরে-ফিরে আসি।
'হা'-র পর একবার ডুব দিয়ে ফের ফিরে আসি 'নি'-তে। জানিস না সেই কিন্তুনের
কান্ড? কিন্তুনে প্রথমে গান ধরে 'নিতাই আমার মাতা হাতি! নিতাই আমার
মাতা হাতি!' তারপর ভাব যখন জমে, তখন শৃধ্দ বলে, 'হাতি! হাতি!' তার
পর কেবল 'হাতি'! শেষকালে 'হা'। বলতে-বলতে সমাধি, একদম চুপচাপ।
কিন্তু আমি 'হা'র পর আবার 'নি'-তে ফিরে আসি। শোনবার জন্যে তোরা য়ে
সব রয়েছিস উৎকর্ণ হয়ে। তোদের তৃষিত কর্ণে আমাকে য়ে নাম দিতে হবে।
আমার কি ফাঁকি দিলে চলবে? শ্যামপ্রুরে পেণছৈছি বলে কি আমি তেলিপাড়ার খবর রাখব না?

শোন, দুটি ভাব নিয়ে থাকবি। এক দাসভাব, আরেক সন্তানভাব। অহং তো আর যায় না, হাজার বিচার করো, ঘুরে-ফিরে ফের এসে উকি মারে। আজ অশ্বথ গাছ কেটে দাও, কাল আবার ফে কড়ি বেরুবে। উপায় কি? উপায় হচ্ছে, আমি ভন্ত, আমি দাস, আমি বালক এই ভাবটি আরোপ করা। মিণ্টি খেলে অশ্বল হয় কিন্তু মিছরির মিণ্টিতে হয় না। অকামো বিষ্কৃকামো বা। বিষ্কৃকামনা কামনা নয়।

আর শেষ ভাব, মুখ্য ভাব—সন্তানভাব। প্রান্তায় আদ্যাশন্তিকে প্রসন্ন করতে না পারলে কিছুই হবে না। সেই ব্রহ্ময়গীর প্রতিমাই তো স্ব্রীজাতি। মাতৃভাবই তাই শুন্ধ ভাব। সে ভাবেই তাদের প্রাণময় অভিষেক। আর কোনো ভাবে নয়। আমি মাতৃভাবেই ষোড়শী প্রজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

শ্রীমাকে জিগগেস করল এক জন ভক্ত: 'মা, আপনি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখেন?' শ্রীমা কিছ্মুক্ষণ স্তম্থ হয়ে থাকলেন। পরে গুদ্ভীর মুখে বললেন, 'সন্তানের মত দেখি।'

ওরে এইটিই মহাভাব।

সারাৎসার বস্তু হয়েও ঈশ্বর ভাবর্প ধরে রয়েছেন। আমাকেও থাকতে দে ভাবমুখে।

> 'এবার ভালো ভাব পেয়েছি। ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভবীকে ভালো ভুলায়েছি।'



জ্যৈতি মাসে ষোড়শী প্রজা হল, আশ্বিন কি কার্তিকেই সারদা ফিরে গেল কামার-প্রকুর। শাশ্রাড় বললেন ফিরে যেতে। ভাবের সংসার তো দেখলে এবার একট্র অভাবের সংসারটা দেখে এস।

রামেশ্বর ব্রুঝতে পারছে তার দিন আর বেশি নেই। বাড়ির সামনে একটা আমগাছ কাটছে, রামেশ্বর বললে, ভালোই হল আমার কাজে লাগবে।

পাঁচ-সাত দিন পরে, অগ্রহায়ণ মাসে, চোথ ব্রজল রামেশ্বর।

গাঁয়ের গোপাল কাছাকাছিই থাকে। রাত্রে হঠাৎ তার বাড়ির দরজায় একটা শব্দ হল।

'কে ?'

'আমি রামেশ্বর।'

'এত রাত্রে?'

'গণগাস্নানে যাচ্ছি। বাড়িতে রঘ্বীর রইল, তার সেবায় যাতে গোল না হয় দেখো।'

দরজা খ্লতে এগিয়ে গেল গোপাল।

'দোর খুলে কী হবে? আমার শরীর নেই, আমাকে দেখতে পাবে না।'

খবর এসে পেণছন্ল দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণের ভাবনা ধরল এ দর্ঃসংবাদ মাকে কি করে শোনাই! এ শোক মা সামলাতে পারবেন না।

সর্বপ্রথমে জগদন্বাকে শোনাই।

মন্দিরে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, অবস্থা যা করেছিস এবার ব্যবস্থা করে দে। প্রশোক দিয়েছিস এবার তা সহ্য করবার মতো শক্তি দে, সান্ত্রনা দে। এক হাতে নিবি আরেক হাতে দিবি নে. তা হতে পারবে না।

নবতে গিয়ে চন্দ্রমণিকে বললে রামকৃষ্ণ।

ভেবেছিল চন্দ্রমণি শোকে বিহন্দ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু চন্দ্রমণি বিশেষ বিচলিত হলেন না। চোখের কোণের জলট্নুকু মনুছে নিয়ে বললেন, 'সংসার অনিত্য। মৃত্যু নিশ্চিত। তাই শোক করা অনর্থক।' রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন উৎসন্ক হয়ে। বললেন, 'সে কি, তুই কাঁদছিস কেন? এত সব ব্রিষয়ে নিজেই শেষে অব্রুষ হোস?'

না, কোথায় চোখের জল? সর্বর আনন্দভাতি।

জগন্মাতাকে উদ্দেশ করে বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল রামকৃষ্ণ। যেমন দহনে আছিস তেমনি আছিস সহনে। যেমন আছিস ভাবনে তেমনি আছিস পাবনে। মথ্রবাব্ গেছেন, এসেছেন শশ্ভু মিল্লক। সিশ্বরেপটির শশ্ভু মিল্লক। সদাগরী আপিসে ম্চ্ছ্বিশের কাজ করে, অঢেল পয়সা। গোড়ায়-গোড়ায় খ্ব রাজসিক ভাব, ইস্কুল করব, হাসপাতাল করব, রাস্তা-প্রকণী করব। শেষকালে বিগলিত সমর্পণ: 'আশীর্বাদ করো যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।' দক্ষিণেশ্বরের কাছেই বাগানবাড়ি, কি ভাবে এক দিন এসে পড়ল পথ ভুলে। ব্রাহ্মধর্মে মতি, ভাবখানা আধা-সাহেবি, কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছটিতে এসে আর যেতে চায় না। যে কালে হাসপাতালে এসে নাম লিখিয়েছ, রোগের যতক্ষণ কস্বর থাকবে ছাড়বে না ডাক্কার সাহেব। আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। তুমি নাম লেখালে কেন?

রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসদদার। বলে, 'আর কিছ্ব ব্রিঝ না, তুমি আমার গ্রুর্। আমার গ্রুক্রী।'

'কে কার গ্রর্!' রামকৃষ্ণ হাসে। করজোড় করে বলে, 'তুমি আমার গ্রর্।' শম্ভুর স্ত্রী আবার আবেক কাঠি উপরে। প্রতি মঙ্গলবার সারদাকে তার বাড়ি নিয়ে আসে। যোড়শোপচারে প্রজো করে তার পা দ্বর্থান। মঙ্গলাচরণে মঙ্গল চরণ।

জন্বলন্ত বিশ্বাস। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে শম্ভু। বলে, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ কিসের! ক্রমে-ক্রমে পার্থিব বিষয়ে উদাসীন্য। রামকৃষ্ণকে বলে, তুমি ন্যাংটা, তোমারই অখন্ড আরাম। আমরা এ গ্রন্থি খ্রাল তো ও গ্রন্থিতে পাক দিই।

'তোমরা যে অনেক গ্রন্থ পড়েছ। গ্রন্থই তো গ্রন্থি। আমি গ্রন্থের গ-ও জানি না। আমি খাই-দাই আর বগল বাজাই। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়।'

তোমার মত সরলই যে হতে পারি না। সরল ভাবে ডাকলে কি তিনি না শ্বনে পারেন? শম্ভুর এখন সেই সরল অশ্রন। বলে, সরল হওয়ার সাধনই তো সব চেয়ে কঠিন সাধন। সামান্য গা খালি করতে পারি না তো মন খালি করব। জমিকে নিষ্কুষ্কর করি কি করে? জমি পাট করতে পারলেই তো বীজ পড়বে, আঁকুর বের্বে। এ সব জমি যে কাঁকুরে জমি।

রামকুক্তের মুখে শুধ্ব একটি হাসির সারল্য।

তুমি আমার যেমন দেখতে সরল তেমনি তোমাকে ব্রুখতে সরল।

রামকৃষ্ণের তখন খুব পেটের অস্থ, শশ্ভুবাব্ব পরামর্শ দিলেন, একট্ব আফিং খাও। রামকৃষ্ণ গিয়েছে তার বাগানবাড়িতে, বাগানবাড়ির সামনেই শশ্ভুবাব্বর ডিসপেনসারি। বললেন, রাসমণির বাগানে ফেরবার সময় আমার থেকে নিয়ে যেও আফিংট্বকু।

কথায়-কথায় ভুলে গিয়েছে আফিঙের কথা। পথে এসে রামকৃষ্ণের মনে পড়ল, ঐ যাঃ, আফিংট্রু**কুই** নিয়ে আসা হয়নি। অমনি ফিরে গেল শম্ভুর বাগানবাড়িতে।

শম্ভু তথন অন্দরে চলে গিয়েছে, যাক, ডাকাডাকি করে আর কাজ নেই। ডিসপেনসারির কম্পাউডারের থেকে চেয়ে নিলেই হবে। কম্পাউডার তক্ষ্মনি কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল এক দলা। ফেরবার পথে রামকৃষ্ণ দেখল তার আর পা চলছে না, কে যেন তার পা টেনে ধরে রয়েছে। রাস্তায় না উঠে পা এগিয়ে যাছে ড্রেনের দিকে। এ কি, এ কোন পথে চলেছি? পথ কই গ্রেহ ফেরবার? পথ সব মুছে গেল নাকি? অথচ পিছন ফিরে শম্ভুবাব্র বাড়ির দিকে তাকিয়ে পথ তো দেখতে পারছি দিব্যি। তবে এ কী পথদ্রম!

রামকৃষ্ণ ফের শম্ভুবাবরুর বাড়ির ফটকের কাছে ফিরে এল। এইবার ঠিক হদিস হবে পথের। সামনে গিয়ে ডাইনে। পথঘাট তো মর্খদত। তবে কেন বেচালে পা পড়বে? আফিঙের প্টেলি ট্যাঁকে গ্রেজ রামকৃষ্ণ আবার রওনা হল। আদেত-আদেত এক পা দর্ পা করে, মর্খদেতর জের টেনে-টেনে। কিন্তু যথাপ্রেণ্ তথাপরং। আবার দিকভ্রম আবার পথল্বিত। আবার কে পা ধরে টানতে লাগল পিছন দিকে। কি, কোথায় কী ভুল হল আমার!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। শম্ভু বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে যেও, তাকে না বলে আমি তার কম্পাউন্ডারের থেকে চেয়ে নিয়ে গেছি। তাই মা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না! ঘ্ররিয়ে মারছেন। আমার যে সত্যচ্যুতি হয়েছে। এ ভাবে নেওয়া তো চুরি করার সামিল।

অমনি ফিরে গেল রামকৃষ্ণ। ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখে সেই কম্পাউণ্ডারও নেই। দরজা বন্ধ নাকি? কে জানে। জানলা একটা খোলা আছে। সেই জানলা দিয়ে আফিঙের প্রটলিটা ছ্বড়ে ফেলে দিল ভিতরে। বললে, 'ওগো, এই তোমাদের আফিং রইল।'

বলে ফের মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রামকৃষ্ণ। সমস্ত পথ এখন সড়গড়। আর কেউ টানছে না পা ধরে, ঠেলছে না এদিক-ওদিক। চোখের দ্ভিট ফর্সা হয়ে গিয়েছে।

আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মা'র হাত ধরিনি, মা-ই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে তাঁকে দিয়েই ধরিয়েছি আমাকে। তাই পা এতট্বকু পড়তে দেন না বেচালে।

আমি তোমাকে ছেড়ে থাকি, কিন্তু মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থেকো না। 'মুঝে তুম মং ছোড়ো।'

ওরে শোন, বাঁদরের বাচ্চা হবি না, বেড়ালের বাচ্চা হবি। বাঁদরের বাচ্চা তার মাকে ধরে, মা যখন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফায়, কখনো ছিটকৈ পড়ে যায় বাচ্চা। আর বেড়ালের বাচ্চাকে তার মা ঘাড়ে কামড়ে ধরে, বেড়ালের বাচ্চার আর ভয় নেই। মা-ই তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যাবে যেখানে খ্রিশ। কভু আথার ধারে, কভু বা ছাইয়ের গাদায়, কভু বা বাব্বদের বিছানায়।

তুমি কোথায়, তোমাকে ধরতে পারছি না। এই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি আমাকে ধরো।

মাঠের মাঝে আলপথ, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। বাপ তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাছে সেই আলপথ দিয়ে, গ্রামান্তরে। ছোট ছেলেটিকে বাপ কোলে করে নিয়ে যাছে। বড়টি সেয়ানা, সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। সরু পথ, পড়ে যাবার ভয়, তাই দু ছেলেই বাপের আশ্রয় নিয়েছে। যাছে-যাছে, হঠাৎ একটা শঙ্খচিল উড়ে যেতে দেখল, একেবারে ঠিক মাথার উপর দিয়ে। দেখেই দু ছেলের মহা আহ্মাদ। দুজনেই আপনা ভুলে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট ছেলেটা জানে, বাপ আমাকে ধরে আছে, আমার ভয় কি, আমি আনন্দে হাততালি দিই। কিন্তু বড় ছেলেটি থেই বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেল, অমনি পড়ে গেল নিচে, ঘা খেয়ে কে'দে উঠল।

মাকে অমনি কোলে নিতে বল। মা'র কোলে বসে হাত ছেড়ে দে।

সারদার বাবা রামচন্দ্র রামনবমী তিথিতে মারা গেলেন। সারদার মন ভেঙে পড়ল। ভাবল আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই।

বৈশাথ মাস, ১২৮১ সাল, সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল। কিন্তু থাকে কোথায়?

আর কোথায়! সেই সংকীর্ণ নবত ঘরে। চন্দ্রমণির সঙ্গে।

একরতি ঘর। একট্ঝানি দরজা। ঢ্কতে-বের্তে মাথা ঠুকে যায়। একজনে থাকবার মতও তাতে জায়গা হয় না—তা দ্কনে, শাশ্বড়ি-বৌয়ে। ঐট্বুকু ঘরের মধ্যেই হাঁড়ি-কুণ্ড়, পোঁটলা-প্রটাল। যত হাবজা-গোবজা। শিকেয় ঝ্লছে যত কড়া-ডেকচি। রামকৃষ্ণের জন্যে জিয়ানো মাছ পর্যন্ত। এখানে থাকতে বৌর যে বেজায় কন্ট হবে।

কথাটা শশ্ভু মল্লিকের কানে উঠল। মথ্র হলে হয়তো অট্টালিকায় রাখতেন, শশ্ভু মল্লিক মন্দিরের কাছে সারদার জন্যে একখানা চালাঘর তুলে দিলেন। তার জন্যে জমি নিতে হল মৌরসী স্বজে। আড়াই শো টাকা সেলামী দিলেন শশ্ভু। জমি তো হল কিন্তু কাঠ কই?

কাঠ যোগাল কাপ্তেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নেপালরাজের কর্মচারী। কলকাতায় ও মফস্বলে নেপালের শাল কাঠের সে যোগানদার। বেল্বড়ে তার কাঠের গদি। বললে, 'যত লাগে পাঠিয়ে দেব শালের চকোর।'

লড়াইয়ে বামন্নের ঘরের ছেলে। বাপ ভারতীয় ফোজের স্বাদার। এরা লড়াইও করে আবার প্রজাও করে। যুন্ধক্ষেত্রে শিব নিয়ে যায়। এক হাতে শিব অন্য হাতে তরবার।

বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত সব কণ্ঠম্থ। তারপর ভক্তি কত! যখন প্রজো করে কর্পর্রের আরতি করে। প্রজো করতে-করতে স্তব করে আসনে বসে। সে আরেক মান্য। প্রজো করার সময় চোখের ভাব ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে। কী ভক্তি! নিজের মা'র কাছে নিচে বসে। মা যে আসনে বসে তার চেয়ে নিচু আসন। কিংবা যে আসনে সে বসবে তার চেয়ে উচু আসনে মাকে বসাবে। কী ভক্তি! রামকৃষ্ণ বরানগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ছ্রটে এসে মাথার উপরে ছাতা

ধরে। বাড়িতে নিমে গিয়ে নানা তরকারি রে'ধে খাওয়ায়। যেখানে খাওয়ায় সেখানেই আঁচাবার ব্যবস্থা করে, উঠতে দেয় না। বাতাস করে, পা টিপে দেয়। ওদের বাড়িতে গিয়ে পাইখানায় বেহ‡স হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ—এত আচারী, তব্ পাইখানায় গিয়ে ঠিকমত বিসয়ে দিয়ে এল। যদি কখনো সমাধি হয় রামকৃষ্ণের, কাপ্তেন মাথায় হাত বৃলিয়ে দেয়। সে এককালে হঠয়োগ করত। তাই গৃণ্ণ আছে তার হাতে।

শালের চকোর পাঠিয়ে দিল বিশ্বনাথ। একখানা আবার গণগার জোয়ারে ভেসে গোল একদিন। হৃদয় দৃঃখ করে বললে সারদাকে, 'তোমার যেমন অদেষ্ট, একটা শালকাঠও ঠিকমত জোটে না।'

সারদা শ্বধ্ব একট্ব হাসল উদাসীনের মত।

গেছে-গেছে ও শালকাঠ। বিশ্বনাথ আবার নতুন পাঠিয়ে দিলে। ঘর উঠল সারদার। চালাঘর।

শালকাঠ নিয়ে বিশ্বনাথেরও বিপদ কম নয়। গণগার জোয়ারে অনেকগ্রলি কাঠ তার ভেসে গেছে। রাজসরকারের দার্ণ ক্ষতি। এখন কী কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে এর জন্যে, কে বলবে? কাঠের হিসেব পাঠালে না এবার বিশ্বনাথ। ঠিক করলে পরের বছরের লাভে এ লোকসানের প্রণ করবে। কিন্তু হঠাৎ কাটাম্ব্ থেকে তার তলব এল। বিষ্কৃত কি রিপোর্ট গেছে রাজধানীতে, বিশ্বনাথের চাকরি নিয়ে টানাটানি। সংসারী লোক, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নেপালে যাবার আগে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। সেই সরল সত্যশরণের কাছে।

বললে, 'এখন উপায় বলন।'

'উপায় খুব সোজা।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এর চেয়ে সোজা আর হতে পারে না।' 'কি?'

'সত্য কথা বলবে। কাঠ তো আর তুমি নাওনি, গণ্গায় নিয়েছে। তাই বলবে গিয়ে দরবারে। তোমার কিচ্ছ, হবে না। মা তোমাকে, তোমার সত্যকে রক্ষা করবেন। সত্যের মত সহজ আর কিছ, নেই।'

বাকের ভার নেমে গেল বিশ্বনাথের। সোজা সত্য কথা বলব এ সব চেয়ে বড় আশ্বাস। অতলম্পশ শান্তি।

হলও তাই। সত্য কথা বলায় তার দোষক্ষালন তো হলই, তার প্রমোশন হল। কাপেতন ছিল কর্ণেল হল। ফিরে এল কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদতে হয়ে।

বাঙালীদের নিন্দা করে বিশ্বনাথ। নিন্দা করে ইংরিজি-পড়্রাদের। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বলে, 'এমন মানিককে ওরা চিনল না।'

দংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। আর এই সত্যেই ভগবান। সত্য কথাই কলির তপস্যা। কায়মনোবাক্যে বারো বছর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙকলপ হয়ে যায়।

আমি মাকে সব দিয়েছিল্ম। জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্মা, পাপ-পর্ণ্য, ভালো-মন্দ, শ্বচি-অশ্বচি, সব। কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারল্ম না। বলতে পারল্ম না,

এই নে তাের সতা, এই নে তাের অসতা। ঐ সতা যদি তাাগ করি তবে মাকে যে সর্বন্দ্র অপণি করল্ম সেই সতা রাখি কিসে? সতা ভগবানকেও দেয়া যায় না। সতাই তাে ভগবান। তা আবাের দেব কাকে?'

সেই শালকাঠের ঘরে বাস করতে লাগল সারদা। একটি মেয়ে রইল তার তত্ত্ব করতে। সেই ঘরেই রাঁধে সারদা—রামকৃষ্ণের সেই ছিনাথ হাতুড়ে। থালা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে যায় মন্দিরে। কাছে বসিয়ে রামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসে। মাথা থেকে ঘোমটাটি সরে না হাওয়ায়।

দিনে-দ্বপর্রে রামকৃষ্ণ মাঝে-মাঝে যায় সেই চালাঘরে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কয় সারদা।

একদিন হল কি, বিকেলের দিকে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। আর যেমনি যাওয়া অমনি ম্বলধারে বর্ষণ। সে বর্ষণ আর থামে না। মদ্দিরে এখন ফিরে যাই কি করে? না, যাব না মদ্দিরে। তোমার চালাঘরটিতেই থাকব আজ। কি খাওরাবে আজ বলো?

ঝোল-ভাত তোমার পথ্য, ঝোল-ভাতই খাবে। সারদা রে'ধে দিল ঝোল-ভাত। খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ কেমনতরো হল? কালীঘরের বাম্নরা যেমন রাত্রে বাড়ি আসে এ যেন আমি তেমনি এসেছি।'

চালাঘরেই রাত কাটাল রামকৃষণ। চালাঘর নয়, কালীঘর।

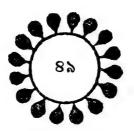

চালাঘরে থেকে সারদার কঠিন আমাশা হল।

শম্ভুবাব, প্রসাদ ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। খাওয়ালেন অনেক ওষ্বধপত্র। কিন্তু রোগের কিছ,তেই আরাম হয় না। সবাই বলে, দেশে ফিরে যাক। সেখানকার খোলা হাওয়া আর মিঠে জল ছাড়া সারবে না অসুখ।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেল সারদা। আশ্বিন মাস, ১২৮২ সাল। শ্যামাস্ক্রী তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

অসম্থ বেড়েই চলল। কোথায় মাক্ত হাওয়া, কোথায় মিণ্টি জল! সারদা মিশে গেল বিছানার সংগে। শ্যামাস্করী চোখে আঁধার দেখলেন। দেশের হাতুড়ে- রোজাদের ডাকেন এমনও বৃঝি তাঁর সংস্থান নেই। আছেন শা্ধ্য দয়াময়।

সারদার দেহ বর্নঝ আর থাকে না। খবর পে'ছিলে রামকৃষ্ণের কাছে। 'তাই তো রে হৃদ্র, সারদা কেবল আসবে আর যাবে।' শান্ত স্বরে বললেন

রামকৃষ্ণ, 'মন্ষ্যজন্মের কিছ্বই তার করা হবে না।'

বিছানার থেকে আন্তে-আন্তে উঠে বসল সারদা। কাছেই গ্রাম্যদেবী সিংহ্বাহিনীর মন্দির। ঠিক করল সিংহ্বাহিনীর মাড়ে গিয়ে হত্যা দেবে। হয় রোগ নাও, নয় আমাকে নাও।

গ্রাম্যদেবীর কোনো নাম-ডাক নেই। কিন্তু আমার ডাকেই তার নাম হবে। মা-ভাইয়েরা যেন জানতে না পারে। চুপি-চুপি যেতে হবে মন্দিরে। কিন্তু যেতে পারব তো একা-একা? নিজের পায়ে ভর করে?

কে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। মা-ভাইয়েরা জানতেও পেল না। সিংহবাহিনীর মাড়ে হত্যে দিয়ে পড়ল সারদা।

খানিকক্ষণ পড়ে থাকবার পরেই সিংহবাহিনী নেমে এল সিংহাসন থেকে। বললে, 'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' বলে হাত ধরে তাকে তুলে দিল। 'ওলতলার মাটি একট্র খাও গে, আধি-ব্যাধি সেরে যাবে।'

भाि थ्या अभूथ स्मात राज मात्रमात । जीर्ग एमर मवन रास छेरेन ।

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সিংহ্বাহিনীর মাহাত্মা। দ্র-দ্রান্তর থেকে আসতে লাগল আর্ত-আতুর। কেউ আমরা আগে জানিনি, আগে ব্রিথিনি, খোঁজ করিনি আমাদের গ্রাম্যদেবীকে। সাপের বিষ পর্যন্ত নাশ হয় ঐ মাটির ছোঁয়ায়। চল-চল যাই সিংহ্বাহিনীর দুরারে।

লোকমাতা লোকের কল্যাণের জন্যে ঘ্রমন্ত দেবীকে জাগিয়ে দিলেন। যেমন জগতের প্রভু ভুবনের কল্যাণের জন্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভবতারিণীকে।

এ দিকে শম্ভু মল্লিকের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে। ঘোর বিকার। সর্বাধিকারী এসে দেখে বললে, 'ওষ্ধের গরম।'

দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। শম্ভুর বিকারাচ্ছন্ন মৃথে ভেসে উঠল তৃণ্তির প্রশান্তি। 'শম্ভুর প্রদীপে আর তেল নেই।'

অস্থের গোড়ার দিকে শম্ভু বলেছিল একদিন হ্দয়কে : 'হ্দ্র্, পোঁটলা বে'ধে বসে আছি। কাণ্ডারী এলে তার হাতে তুলে দেব পোঁটলা। বলব ফেলে দাও ভবনদীতে। ভার হালকা করো।'

ঐশ্বর্য ছিল, আসন্তি ছিল না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগ্বলোর জন্যে ভাববে কে বসে-বসে? যথন আসে আসবে যখন যাবার যাবে। যদ্চ্ছা লাভ। ঈশ্বরের যারা ভস্ত, ঈশ্বরের যারা শরণাগত, তারা কিছ্ব ভাবে না, তাদের যদ্চ্ছা লাভ। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে আসে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৈরাগ্য মানে তো শ্ব্ব সংসারে বিরাগ নয়, বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অন্বাগ। যার ঈশ্বরে অন্বাগ আছে তার অন্য অগ্গরাগে দরকার নেই।

জানিস যারা ভক্ত, তারা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মীয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরই তাদের টেনে নেন। দুর্যোধনেরা যখন গন্ধর্বের কাছে বন্দী হল যুর্বিণ্ঠিরই তাদের উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ঐ অবস্থা হলে আমাদেরই কলৎক।

ভক্তের আবার ভয় কি! অভাবের ভয়, না, আঘাতের ভয়? না, মরণের ভয়? ওরে ভক্তের নাশ নেই। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

শম্ভু চলে গেল। এখন কে হবে রসদদার?

िक्ष कालीत मा स्मिता करत हन्द्रमिन्दि । नन्त्रात्रत छेभत त्राम इसाए हन्द्रमिन्त । र्नाम्धत अफ़्टा এসে গিয়েছে। श्रुमয় দেখতে পারেন না দ্ব চক্ষে। कि করে তাঁর ধারণা হয়েছে অক্ষয়কে ওই মেরে ফেলেছে। এখন বলছেন রামকৃষ্ণ আর সারদাকে সে মেরে ফেলবে। মাঝে-মাঝে রামকৃষ্ণকে বলেন গলা নামিয়ে, 'र्राप्तात कथा कथयाना भानीत ना। ও भछात।'

রাসমণির বাগানের কাছেই আলমবাজারের পাটের কল। দুপুরে কলে সিটি বাজে। সেই সিটিকে চন্দ্রমণি বৈকুণ্ঠের শৃত্থধন্নি বলেন। ঐ সিটি না শোনা পর্যন্ত খেতে বসেন না। কেউ অনুরোধ করলে বলেন, 'এখন কী খাব গো? लक्क्यीनातात्वत राज्य र्यान, रेवकूर्ण मण्य वार्ष्ट्रान, वयन कि थाउया याय?' र्यानन কলের ছুটি থাকে সেদিন আর বাঁশি বাজে না। সেদিন চন্দ্রমণিকে খাওয়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। বৈকুপ্ঠের শৃঙ্খ নেই আমারও খাওয়া নেই। রামকৃষ্ণ তখন নানারকম কোশল করে। ছোট মেয়েকে যেমন করে ভোলায় তেমনি করে পাশে বসিয়ে খাওয়ায় মাকে।

রোজ ভোরে উঠে মাকে দর্শন করা চাই রামকৃষ্ণের। কিছ্মৃক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করা চাই স্বহস্তে। আর কত দিন মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করা यात्व मा-हे जातन।

হ্দয় দেশে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। বাঁধছে বোঁচকা-ব ্রচিক। হাটের থেকে নানা দ্রব্য কিনে এনেছে। না গেলেই নয়। শ্বনতে পেয়েছে দেশে কি-এক বেধেছে মোকন্দমা।

রামকৃষ্ণের কাছে গেল অনুমতি চাইতে।

'মামা, যাব?'

'না।' রামকৃষ্ণ বারণ করল।

'কেন বারণ করছ?'

রামকৃষ্ণ কারণ বললে না। হৃদয় যত জিদ করে, রামকৃষ্ণ তত স্তব্ধ হয়। শেষকালে হুদয় গেল খাজাণ্ডির কাছে। মামা না বললে কি হয় খাজাণ্ডি যদি ছ্বটি দেয়, তবেই হল। খাজাণ্ডি ছ্বটি মঞ্জুর করল। আর হৃদয়কে পায় কে? সন্থের সময় রামকৃষ্ণ নবতে এল। এল মা'র কাছটিতে।

भूत्र कतल ये अत्रताता कथा, गाँ-घरतत कथा, भाषा-भष्भीत कथा। भूरताता কথার মত এমন আর কী ভালো লাগে মায়েদের। ছেলেদের ছেলেবেলার কথায় এলে মায়েদের আর থামায় কে! রাত বাড়ছে, তব, কথায় মত্ত মায়ে-পোয়ে। মন্দির থেকে হ্দয় ডাকাডাকি শ্রু করল। কি গো মামা, খাবে না? খেতে

এস। মাকে ছেড়ে তব্ উঠে যেতে মন ওঠে না রামকৃষ্ণের। মা'র কাছটিই যেন কাশীধাম। হৃদয়ের চীংকার তীব্রতর হল।

'আমারটা রেখে তোরা দ্বজনে খা গে।' বললে রামকৃষ্ণ।

তোরা দ্বজনে মানে হৃদয় আর রামলাল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল এসে প্জারী হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।

. আমি আরো একট্র বিস মা'র কোল ঘে'ষে। আরো একট্র কথা শ্রনি।

রাত প্রায় দ্বপরে, মাকে ঘরম পাড়িয়ে রামকৃষ্ণ ফিরে এল নিজের ঘরে। খেয়ে-দেয়ে শরলো নিজের বিছানায়।

কিন্তু হৃদয়ের চোখে ঘ্রম নেই। কেবল এ পাশ ও পাশ করছে। রাত যত বাড়ছে তত বাড়ছে হৃদয়ের ছটফটানি। কে যেন আল্টেপ্র্ণ্ডে তাকে বে'ধে ধরেছে বিছানায়, ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছ্র্ডুছে ক্ষণে-ক্ষণে।

রামকুষ্ণের পাশের বিছানা হৃদয়ের। রামকুষ্ণ দেখেও দেখছে না।

এক ঝটকায় উঠে পড়ল হৃদয়। ঘরের কোণে গাঁঠরি বাঁধা, কাল ভোরেই সে রওনা হবে ঠিকঠাক। সহসা সে ক্ষিপ্র হাতে গাঁঠরির বাঁধনগুলি খুলে ফেলতে লাগল। আর বাঁধনও কি একটা দুটো! যেমন যত রাজ্যের জিনিস পেয়েছে পুরেছে তেমনি এ টেছে দড়িদড়ার ঘোরপ্যাঁচ। টেনে খিচে ছিড়ে খুলতে লাগল দড়ির জট। রামকৃষ্ণ জিগগেস করল, 'কি হল?'

'কী হল! বিছানায় শ্বতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ এ বাঁধনগ্ৰলো না যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। গাঁঠরির মতই দড়ি দিয়ে কে আমাকে বে°ধেছে নাগপাশে—' 'বাড়ি যাবি না?'

'আর গোছ! মনে একটা ইচ্ছে হলেই যদি কেউ বাগড়া দেয়, তাহলে বাঁচি কি করে?' বন্ধন মৃত্ত হয়ে হৃদয় ফের ফিরে এল বিছানায়। বললে, 'কিন্তু কেন যে বাড়ি যেতে দিলে না বৃঝতে পারলমে না।'

'পার্রাব। ভোর হোক।'

নিজে আগে ভোরে উঠে কালীর মাকে জাগিয়ে দেন চন্দ্রমণি। সেদিন কালীর মা-ই আগে উঠল। বেলা এক-গা হতে চলল তব্ চন্দ্রমণির সাড়া নেই। ডাকাডাকি করতে লাগল কালীর মা। তব্ দরজা খোলেন না।

দরজায় কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কালীর মা। শ্বনতে পেল গলার একটা ঘড়ঘড় শব্দ। ছুটে গেল হুদয়কে খবর দিতে।

বার থেকে কী কোশলে হৃদয় খুলে ফেলল হৃড়কো। দেখল চন্দ্রমণির শেষ অবস্থা। ওমুধ আর গণগাজল দিতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা করে।

তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় অস্বরের মত য্বতে লাগল যমের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার অন্তর্জালি করা হোক। চন্দ্রমণিকে নিয়ে চলল গঙ্গায়। যাবার আগে ফ্ল চন্দন আর তুলসী দিয়ে মা'র পায়ে অঞ্জালি দিলে রামকৃষ্ণ। প্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ ব্জলেন।

রামলাল ফ্রল নিয়ে এল, হ্দয় নিয়ে এল শ্বেত চন্দন। মা'র পা দ্খানি গণ্গা-

জ্ঞলে ধ্রুয়ে তাতে রামকৃষ্ণ ঘন করে চন্দন মাখিয়ে দিল। এ জল চোখের জল আর এ চন্দন ভত্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

'যে দেহ থেকে আমার দেহের প্রকাশ সেই দেহ আজ মিশে গেল পঞ্ছতে।' এ'ড়েদার শমশানে নিয়ে যাওয়া হল চন্দ্রমণিকে। রামলাল মুখাগিন করলে, সংকার করলে। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী।

রামলালই শ্রান্ধ করল ব্যেরাৎসগ ।

রামকৃষ্ণ অশোচ পর্যন্ত পালন করেনি। প্রেতপিন্ড দেওয়া তো দ্রের কথা। প্রোচিত কোনো কার্যই করলাম না মা'র জন্যে। মনের ভিতরটা খচখচ করছে রামকৃষ্ণের। অন্তত একটা তপ্র করি মাকে।

গণগায় নামল রামকৃষণ। পিছনে অগণন লোক। রামকৃষ্ণের মাতৃতপণি দেখবে। জলের অঞ্জলি নেবার জন্যে গণগায় হাত ডোবাল রামকৃষ্ণ। কিন্তু যেই অঞ্জলিবন্ধ হাত উপরে তুললে অমনি হাতের আঙ্বলগর্বলি অসাড়, শিখিল হয়ে গেল। এ কৈ বে কে কাঁক হয়ে গেল। সব জল পড়ে গেল ফাঁক দিয়ে। যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে হাত ঠিক বন্ধাঞ্জলি থাকে, যেই জল নিয়ে উপরে ওঠে আঙ্বলগর্বলি অমনি কাঠির মতন শক্ত হয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এক বিন্দ্ব জল বন্দী হয় না। বারবার চেন্টো করেও পারছে না কিছুতেই।

ভুকরে কে'দে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মা গো, তোমার জন্যে কি কিছ্,ই করতে পারব না ?' কোনো দোষ স্পর্শেনি তোমাকে। তুমি গলিত-হস্ত। বললে এসে পণ্ডিতেরা। তুমি অধ্যাত্মসাধনার চুড়ায় এসে উঠেছ।

তুমিই 'শ্রুণধরাণিন সমিধ্যতে।' তুমিই 'শ্রুণধরা হ্রতে হবিঃ।'

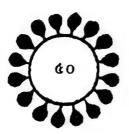

মথ্রবাব্ তখন বেচ, রামকৃষ্ণ তাঁকে এক দিন ধরে বসল : 'দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব।'

মথ্রবাব্ব অভিমানী লোক, আগ্ব-পিছ্ব করতে লাগলেন। আমরা কেন সেধে তার বাড়ি যাই? সে নিজে আসতে পারে না?

'ওগো, দেবেন্দ্র যে ঈশ্বরের নাম করে।'

নাম তো তুমিও করো। সে আসতে পারে না তোমার এখানে?

আমি নাম করলে কি হয়, আমার নিজের কি কোনো নাম আছে? তাঁর নাম দিয়ে নিজের নামটাকে মুছে ফেলেছি। তাঁর নামেই নিজের নামের নাশ হয়েছে। দেবেন্দ্রের কত বিদ্যে, কত ঐশ্বর্য। সে তো কলির জনক। সে এ দিক-ও দিক দু দিক রেখে দুধের বাটি খায়। সে ভোগেও আছে যোগেও আছে। রাজত্বও করছে দাসত্বও করছে। সে একটা মহাতীর্থ। তাকে এখানে আসতে না দিয়ে আমার ওখানে যাওয়াই তো আমার লাভ। আমি অমন একটা তীর্থ করব না? যেখানে ঈশ্বরের নাম সেখানেই আমি আছি। তাঁকে যে ডাকে সে যে আমাকেও ডাকে!

দেবেন্দ্র আর মথ্বর একসংখ্য পড়তেন হিন্দ্ব কলেজে। সেই স্বাদে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। সংখ্য নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে।

দেবেন্দ্রনাথের তখন দেশজোড়া নাম। খৃষ্টানি থেকে দেশকে উন্ধার করার জন্যে তিনি রাহার্রধর্ম আর রাহারসমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা রামমোহন এসে বোঝালেন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মাই সত্যধর্ম আর তাই প্রচার করবার জন্যে স্থাপন করলেন রহারসভা। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় সেই ধর্মাই হয়ে দাঁড়াল রাহারধর্ম, আর সেই সভাই হয়ে দাঁড়াল রাহারসমাজ।

বিদেশের গ্রন্থর কাছে গোটা দেশ যথন ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছিল তথন রাজা রামমোহন দেখালেন তাকে তার আপন সত্যসম্পদ। সেই দেখানোর কাজে দেবেন্দ্রনাথ একটি দিব্য শিখা। ব্রহ্মকে তিনি শ্ব্যু অনুষ্ঠানে রাখেননি নিয়ে এসেছেন জীবনের অধিষ্ঠানে। তিনি প্রত্যাগাত্মা। তিনি ঈশ্বরদশী।

দিব্যি ভূর্ণিড় হয়েছে মথ্যরবাব্যুর, তব্যু তাঁকে চিনতে পারলেন দেবেন্দ্রনাথ। বিনয় বচনে জিগগেস করলেন, 'সঙ্গে ইনি কে?'

কথার স্করে একটি প্রসন্ন বিষ্ময়। চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছেন স্কুদরের মহামহিম প্রকাশ। একটি বিভান্বিত বিভৃতি।

'এই এক জন আত্মভোলা মান্ষ। ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।' মথ্রবাব্ পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যেন শাধ্য এইটাকুই পরিচয় নয়। পাগল নয়, পারজ্গম; অনন্তগ্রণগশভীর। মানুষ নয়, লীলামানুষ্যিগ্রহ। তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। 'তুমি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়।'

স্মিতশান্ত নেত্রে হাসলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।'

সহজ-স্কুদর মান্ষটির এ অন্রোধ যেন গৃহাহিত প্রত্যাগাত্মার আদেশ। এ আবরণমৃত্ত হওয়া মানেই ভারমৃত্ত হওয়া, মালিন্যমৃত্ত হওয়া। আবরণ খৃলে ফেলতে পারলেই রইল না আর অহঙ্কার, রইল না আর অসন্তোষ।

গায়ের জামা খুলে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণ দেখল সেই 'প্রলম্ববাহ্রঃ

প্থ্বতুৎগবক্ষঃকৈ। দেখল তাঁর গোরবর্ণের উপর কে সিপ্র ছড়িয়ে দিয়েছে। ব্রুবল ঈশ্বর স্পর্শ করেছে দেবেন্দ্রনাথকে। তাঁর মর্ত তন্, ভাগবতী তন্, হয়ে উঠেছে।

দেখে খ্রিশ আর ধরে না রামকৃষ্ণের। তুমি তো তবে আমার দেশের লোক, আমার দ্বজন-বান্ধব। রামকৃষ্ণ চেপে ধরল দেবেন্দ্রনাথকে। 'তবে আমাকে কিছু, ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।'

বেদ থেকে কিছ্ব-কিছ্ব শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বজগৎ প্রকান্ড একটা ঝাড়-লন্ঠনের মতো। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়-লন্ঠনের বাতি এক-একটি। শ্বধ্ নিজেরা জবলছে না, সমস্ত কিছ্বকে উম্জবল করে রেখেছে।

কী আশ্চর্য! আমি যে অমনি দেখেছিল্ম এক দিন পঞ্চবটীতে। তোমার সঙ্গে আমার যে তা হলে মিল গো! কিন্তু বিষয়টার ব্যাখ্যা কি?

'ঝাড়-লণ্ঠন না হলে কে জানত কে দেখত এই জগৎসংসারকে?' দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ঈশ্বর মান্য সৃষ্টি করেছেন শৃধ্ব নিজেদের দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। শৃধ্ব নিজেদের গোরব প্রচার করতে নয়, ঈশ্বরের গোরব প্রচার করতে। মান্য ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে, বোঝায়ই বা কাকে। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব-কিছু অন্ধকার, স্বয়ং ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

বড় স্কুন্দর করে বললে তো। একই বহুধা হয়েছেন। গণনাহীন অনৈক্য দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই এককে। সেই সমগ্রকে। সেই অখণ্ডকে। তিনি যে অখণ্ডৈকরস। 'আমি'-র মধ্যে কিছু, নেই। আমার মধ্যেই সমস্ত রয়েছে।

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'আমাদের উৎসবে কিন্তু

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'আমাদের উৎসবে কিন্তু আসতে হবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।' উদাসীন রামকৃষ্ণ।

'না, আপনি আসবেন।'

'কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা। আমার কাপড়-চোপড়ের আঁট নেই। কখন কি ভাবে তিনি রাখবেন তিনিই জানেন।'

'না, আসতে হবে!' দেবেন্দ্রনাথ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'শ্ব্ধ্ব একটা ধ্বতি আর উড়্বনি পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ যদি কিছ্ব বলে আমার কন্ট হবে।'

'না বাপ্র, আমি তা পারব না। বাব্র হতে পারব না আমি।'

দেবেন্দ্রনাথ শ্বধ্ব অর্ধবিদ্র উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মৃক্তসমদতসংগ। রামকৃষ্ণ সর্ববিকারবজিত। নিত্যশ্বদ্ধব্বদ্ধম্বস্তুম্বভাব। তার কাপড় থাকলেই বা কি, না-থাকলেই বা কি। নগন বলেই তো সে প্রণ। চরম বলেই তো সে পরম।

কিন্তু শালীনতায় বাধল দেবেন্দ্রনাথের। পর দিন মথ্বরবাব্বকে চিঠি লিখে পাঠালেন। একেবারে খালিগায়ে এলে ভালো দেখাবে না। গায়ে অন্তত একখানা উড়্বনি— ওরে, ওরা এখনো বস্তুকে দেখে, সত্যকে দেখে না। আমাকে দেখে না, আমার কাপড় দেখে। ওরে, এ যে হরির শরীর। হরির শরীরের জন্যে ক হাত কাপড় কিনবি, কোন বাজারে? হরিই জগৎ, জগৎই হরি—এর বাইরে আর শরীর কই? হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্ন তনঃ।

'দেবেন্দ্র এখনো ভোগে আছে। তাই সে ভাগেও আছে।'

আমার ভোগও নেই, তাই ভাগও নেই। আমার ইয়ন্তাও নেই, পরিচ্ছেদও নেই। আমি সর্বোপাধিশ্না।

'কিন্তু গৃহস্থেরা কি একেবারে ডুবে যেতে পারে না?' জিগগেস করল কেশব সেন।

'তোমরা ডুবে যাবে কি গো? তোমরা একবার ডুব দেবে আবার উঠবে।' হাসল রামকৃষ্ণ।

তোমরা ঈশ্বরকোটি নও, তোমরা পানকোটি।

'কিন্তু, কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

মহর্ষি বলতে পারো, কিন্তু আসলে রাজ্যি। রাজ্যি জনক। সংসারে থেকেও থাকতেন অরণ্যে। অরণ্যের নির্জনতায়।

'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? দেবেন্দ্র?' দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তবে কি জানো, পর্যাপ্তকাম হতে হয়। এক জনের বাড়িতে দুর্গাপ্রজার সময় উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। এখন আর বলির সে ধ্মধাম নেই। এক জন জিগগেস করলে, মশাই আপনার বাড়িতে আর বলির সে ধ্মধাম কই? বাব্বললে, আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গিয়েছে।' থেমে আবার বললে রামকৃষ্ণ, 'দেবেন্দ্রনাথ খ্ব মান্ব্য। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে।

ওরে একবার পরশ্মানিককে ছ্ব্রে সোনা হ। তার পর হাজার বছর ধরে মাটিতে পোঁতা থাক, যে-সোনা সে-সোনাই থেকে যাবি।

মথ্ববাব্বকে আবার ডাকল রামকৃষ্ণ। বললে, চলো এবার আরেক তীর্থে। সে আবার কোথায়?

দীননাথ মুখ্বজ্জের বাড়ি। বাগবাজারের পোলের কাছে থাকে। লোকটি বড় ভালো।

ভালো লোক হলেই তার বাড়িতে যেতে হবে? মথ্ববাব্ব ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।
শ্ব্ব ভালো নয়, ভক্ত। সব সময়ে তাঁতে আছে, মন-প্রাণ সব তাঁতে গত হয়েছে।
এমন লোককে আমি দেখতে যাব না? ভক্তকে দেখা তো তাঁকেই দেখা।
দ্বনিয়ার অলিতে-গলিতে কত এমন ভক্ত আছে। তাই বলে সবাইকার বাড়ি-বাড়ি

ধাওয়া করতে হবে না কি?

আমাকে সে সব অলি-গলির ঠিকানা এনে দাও। আমি জনে-জনে গিয়ে প্রণাম করে আসব। ভক্ত হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানেই তিনি বিশেষর্পে প্রকাশিত। বিশেষর্পে তরঙগায়িত, তরলীকৃত। বৈঠকখানাতেই তো বাব্ ২(৬৮)

আছেন খ্রশমেজাজে, দিলদরিয়া হয়ে। মজা ওড়াবার মজলিশ চালাচ্ছেন চব্দিশ ঘণ্টা। আমাকে সেই আখড়ার আন্ডাধারী করে দাও।

ভক্ত ছাড়া তীর্থ নেই মহীতলে। যোলো টাকার প্রসা এক কাঁড়ি, কিন্তু যোলোটি টাকা যখন একত্র করো তখন আর কাঁড়ি দেখায় না। যোলো টাকার বদলে যদি একটি মোহর করো তখন আরো কত ছোট হয়ে গেল। আবার সেটির বদলে যদি এক কণা হীরে করো, তা হলে লোকে টেরই পায় না।

ভক্ত ছোটুটি হয়ে আছে। শুধু ঈশ্বরের নামটি ধরে বসে আছে। তীর্থভ্রিমণ, গলার মালা ভেকআচার কিছু নেয় না, শুধু ভক্তি নিয়ে পড়ে থাকে। ভার নেয় না সার নেয়। জীবনে শুধু একখানি দলিল লিখে চুকিয়ে দেয় লেখা-পড়া। সে দলিল উইল বা দানপত্র নয়, নয় কোনো বন্ধক-তমশ্ক, শুধু একখানি আমমোন্ডারি! ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোন্ডারি দিয়ে নিঝিঞ্জাট হয়ে বসে থাকে। সে আমমোন্ডারি বিশ্বাসের খাতায় রেজেস্টারি করা। রদ-রহিত নেই কোনো কালে।

তাঁর নাম আর তিনি তো অভেদ। যা রাম তাই নাম। তেমনি যা ভগবান তাই ভক্ত।

মথ্রবাব্ গাড়ি নিয়ে এলেন। তীর্থদশনে বের্ল রামকৃষ্ণ।

সেদিন দীননাথের বাড়িতে দীননাথের এক ছেলের পৈতে হচ্ছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু হৈ-চৈ প্রচন্ড। তার উপর কে এক জন বড়লোক এসেছে ল্যান্ডো করে, তাকে নিয়ে দীননাথের ঘরগর্নাট ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহ্তকে? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে? কোথায় বসাই? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব, সেখানে জারগা কোথায়?

পাশের ঘরে ঢ্কতে যাচ্ছিলেন মথ্রবাব, ওপাশ থেকে কে ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ও-ঘরে হবে না, ও-ঘরে সব মেয়েরা আছেন।'

মহা অপ্রস্তুত। জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুরবাবু।

'रकमन? प्रभारत?' हर्षे शिराहरून मथ्राववादा।

রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন, দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ, তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন!'

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে?'

'ঘরে জায়গা না দিক, হ,দয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কথা আর শ্বনব না। তোমার সঙেগ যাব না আর কোথাও।' তব্ব রাগ যায় না মথ্যরবাব্রে। 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তুমি, মথ্বরবাব্ব, তুমি আর নেই। তবে আমাকে এখন বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের কাছে কে নিয়ে যাবে?

আমি আছি—এগিয়ে এল কাপ্তেন। সঙ্গে সর্বত্তগ হৃদয়। কিন্তু গাড়ি?

গাড়ি আমি দেব। কাপ্তেন বললে।

কাপ্তেনের সংখ্য তার গাড়িতে চড়ে চলল রামকৃষ্ণ। চলল মাইল দুই দুরে বেলঘরে জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। সেখানেই কেশব এসেছে। ভদ্তদল নিয়ে মেতেছে সাধন-ভজনে। চলো হরিকথা শুনে আসি। মা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন সেখানে।

রামকৃষ্ণের পরনে শর্ধর লালপেড়ে একটি ধর্তি। কোঁচার খ্টিটি বাঁ-কাঁধের উপর ফেলা। কালো বার্নিস-করা চটি পায়ে।

চলেছে জ্ঞানীগ্রণীদের মজলিশে। যেখানে হরিগ্রণগান, সেখানে গ্রণই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি।



দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশব সেন।

চমংকার চেহারা। সোম্যা, প্রশানত, ওজঃপর্ণ। মুখ্রীতে ঈশ্বরবিশ্বাসের লাবণ্য মাখানো। কণ্ঠন্বরে যেমন ভক্তির মধ্রতা তেমনি প্রতিজ্ঞার তেজ। দার্চ্য আর দীপ্তির সমাহার। বাগবিজ্ঞা বংশীধননি।

চমংকার বস্তৃতা দেয় কেশব। যেমন ইংরিজি তেমনি বাংলা। প্রথম-প্রথম ইংরিজি, শোষ দিকে কেবল বাংলা। সে বস্তৃতার কী বর্ণচ্ছেটা। কী বিন্যাসচাতুর্য। যে শোনে সেই তন্ময় হয়। সত্য পথের ধ্রব জ্যোতিটি চোখের সামনে জন্লতে দেখে।

দেশ তখন ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মদে, খৃণ্টানিতে, ইংরিজিয়ানায়। উচ্ছন্নে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ছ্বটোছ্বটি করছে চার দিকে। ছ্বটতে বা পারছে কই, নর্দমায় টলে পড়ছে।

কাঁচা নদামার পাঁকের মধ্যে সার-সার শা্রে আছে মাতালেরা। ধাঙড়দের ঝোড়া-গা্লোকে মাথার বালিশ করেছে। যেন একেক জন কত বড় বাহাদার। পাহারা-ওয়ালা এলে বলছে, 'এ বাবা, নদামায়, মিউনিসিপ্যালিটিতে আছি, পা্লিশ জা্রিসডিকশানের বাইরে। টিকিটিও ধরতে পাবে না।' "সধবার একাদশী"র নিমচাঁদ বলে, সেকালে ভূতে পেত, একালে আমাদের মদে পেয়েছে। ব্রান্ডির নাম বোতলচার হাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি 'রাইম' করতে চাও তো মদ খাও।

সে যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কল্কে না পাওয়া। যে-কলেজ থেকে বেরিয়েছে পাশ করে তার নাম ডোবানো। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগেন গ্রাজ্বয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষ মশায় দ্বঃখ করে তাকে বলছেন, 'তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে?'

প্যারীচরণ সরকার "স্বরাপাননিবারণী সভা" স্থাপন করলেন। মদিরার স্রোত তব্ বন্ধ হয় না। নিমে দত্ত বলছে, ও সভা যদি ত্বায় না নিপাত হয় আমি নিপাত হব। বড়মান্ধের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মান্ধের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—

গিরিশ ঘোষ মদ খায়। তা নইলে না কি তার নেশা হয় না।

ঠাকুর বলেন, 'খা না—কত খাবি? কত দিন খাবি? শেষে যখন তোকে সে-নেশা ভগবং-নেশায় পেয়ে বসবে তখন মদ কোথায় পড়ে থাকবে টেরও পাবি না।'

रम-तमा मामत रहारा प्रवास । रम-तमारे मर्वनात्मत तमा।

তা ছাড়া, আরেক লক্ষণ, শিক্ষিত সমাজ সদলবলে সাহেবিয়ানার মোসাহেবি শ্রর্করে দিয়েছে। গায়ে বিলিতি খেলাত, মুখে বিলিতি ব্কনি। যা কিছ্ ইংরেজি, যেমন কিছ্ সাহেবি তাই ওঠ-বোস মক্স করো। ইংরেজের পায়ে দেশ বিকিয়ে দিয়েছ, ভাব-ভাষাও বিলিয়ে দাও।

নিমে দত্ত বলছে, আই রীড ইংলিশ, রাইট ইংলিশ, টক ইংলিশ, স্পীচিফাই ইন ইংলিশ, থিংক্ ইন ইংলিশ, ড্রীম ইন ইংলিশ।

সেইখানে ঠাকুর এলেন খাঁটি দিশি বাংলার জয়ধরজা উড়িয়ে। বললেন, 'চার দিকে বড় গোলমাল। কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'

ঠাকুর যেমন আপনি অকপট তেমনি ভাষাও অকপট।

বললেন, 'তিনটে "স" হয়েছে কেন বলতে পারিস? শ, ষ, স—এই তিন "স" কেন? এই তিন "স"-র মানে হচ্ছে, স, স, স। মানে সহ্য কর্, সহ্য কর্, সহ্য কর্। যে কোনো কাজে হাত দিস, বিসস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিন্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনটে "স" হয়েছে।' বলেই একটি ছন্দ গাঁথলেন : 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

আগে লোকে বলত, উপমা কালিদাসস্যা, এখন দেখছে, উপমা রামকৃষ্ণস্য! তার পর পোশাকটি দেখ।

এক দিকে চাঁদনির সাহেব আরেক দিকে বাগবাজারের বাব,।

বাব্র বর্ণনা দিচ্ছে নিমচাঁদ। ভোলাচাঁদকে দেখে বলছে, 'তুমি যে বাব্র সেজে বাহার দিয়ে এসেছ। মাথার মাঝখানে সিংতে, গায় নিন্র হাফচাপকান, গলায় ২০

বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগরপেড়ে ধর্তি পরা, গরমি কালে হোল্ মোজা পায়, তাতে আবার ফ্ল-কাটা গার্টার, জ্বতোয় ফিতের বদলে র্পার বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আংগ্বলে দর্টি আংটি—'

ভোলাচাঁদ ইংরেজিতে বলছে, 'ফাদার ইনলা গিভ সার—ইউ মাই ফাদার ইনলা সার—'

আর রামকৃষ্ণের পরনে লালপেড়ে ধ্বতি, গায়ে বড় জোর একটি মার্কিনের জামা, পায়ে কালোবার্নিশ-করা চটি, বড় জোর কখনো ক্লচিং হাফ-মোজা।

মাস্টারকে বললেন, 'গোটা দ্ব-এক মার্কিনের জামা দিও। সকলের জামা তো পরি না! কাপ্তেনকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।'

মাস্টার বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কৃতার্থের মত বললে, 'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন ভদ্রলোক ছেড়ে ভাবলোকে আসেন তখন তিনি একেবারে দিশ্বল্কল! তখন তিনি মঙ্গলায়তন হরি। তখন তিনি সকলেশ্বর। তাঁর ললাটফলকে ক্সত্রীতিলক, বক্ষস্থলে কোস্তভ, নাসাগ্রে নবমোদ্ভিক, করতলে বেণ্, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন। তিনি অহেত্ক-দ্য়ানিধি।

তখনকার দিনের লোকেরা প্রণাম করে না। প্রণাম করাকে কুসংস্কার বলে। প্রণাম না করে বলে, গর্ভ মর্নিং। বলবার সময় তর্জনীটা একবার একট্র কপালে ঠেকায়। ঘাড়টা মোটা করে রাখে, কার্ব কাছে মাথা নোয়ায় না। মাথা নোয়ালেই যেন মার্নিট খোয়া যাবে।

ওরে, মাথা নত কর। যেখানে যেট্রকু গুর্ণ দেখছিস সেখানেই তো ঈশ্বরকে দেখছিস। ঈশ্বর যে গুর্ণগ্রুর্। গুর্ণাতীত হয়েও তিনি যে গুর্ণবর্ধক। সে গুর্ণের কাছে মাথা নোয়া। ঈশ্বরকে স্বীকার করলেই তো নিজেকে মান দিলি। যার এই মান সম্বন্ধে হুল্ল আছে সেই তো মানুষ। যে বোঝে সে অন্তের সন্তান নয়, অমূতের সন্তান, সেই তো যথার্থ মানী।

मिक्कालम्बदात मिन्दि मान्ति थाना स्थात शाठेगाला।

বাগবাজারে বোসপাড়া গালর মোড়ে বসে আছে গিরিশ ঘোষ, ঠাকুর গাড়ি করে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন। প্রণাম ফিরিয়ে দিল গিরিশ। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন তক্ষ্মনি। যতবার গিরিশ প্রণাম ফেরায় ততবার ঠাকুর আগ বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রণাম করে বসেন। কাঁহাতক চালানো যায় এই প্রণামের প্রতিযোগিতা? ক্ষান্ত হল গিরিশ ঘোষ। কিন্তু প্রণামে ঠাকুরের নিবৃত্তি নেই। গিরিশের থামবার পরেও আরেক বার প্রণাম করলেন ঠাকুর।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বাম্নটার সঙ্গে প্রণামে আর টক্কর দেওয়া চলে না। ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছ্মতে।'

ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবতভক্ত, ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদীর চরণে প্রণাম। সর্বতীর্থময় হরি। সর্বভূতে, সর্বজীবে প্রণাম।' গিরিশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধন্বাণ নিয়ে জগৎজয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হবে প্রণাম-মলে।'

নাম করো আর প্রণাম করো। প্রকৃষ্টরূপে নামই তো প্রণাম।

আরেক হাওয়া চলছিল সে যুগে—খ্টানির হাওয়া। যেহেতু ইংরেজের ধর্ম, সেহেতু আর কথা নেই, মেতে যাও। হিন্দুধর্ম মানে প্রভুল প্রজা, স্লেফ ছেলেখেলা। শিক্ষার আলোতে এসে ও সব কুসংস্কার মানতে কেউ রাজী নয়। গীতা-উপনিষদের কেউ নাম শোনেনি। চণ্ডী? সে আবার কি মাথাম্বভূ? চৈতন্যদেবের বাড়ি কোথায় তা কে জানে? ভাগবত? ও তো 'কথকের কথা'। সে যুগে কথকের কথা মানে আষাঢ়ে গল্প। যদি কেউ কিছ্ম আজগ্মিব কথা বলে, ভদ্রলোকেরা অর্মনি বলে বসে—এ কথকের কথা। ভদ্রলোকেরা শোনে না কথকতা। তার চেয়ে গাঁজায় দম দেওয়া ভালো।

তবে তোমরা পড় কি?

পাদরিরা বাড়ি-বাড়ি বাইবেল দিয়ে গেছে, তাই পড়ি এক-আধট্ব। ইংরেজিতে লেখা, বেশ বোঝা যায় সহজে।

দেশের কতগ্নলো মাথাল লোক খৃন্টান হয়ে গেল। দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন একটা হুজুণ পড়ে গেল। গা ভাসিয়ে দিল গন্ডালকায়।

বাঙালী পাদরির দল বের্ল গলির মোড়ে, হেদোর ধারে, কেণ্ট বন্দ্যার গির্জের কোণে। কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল, এরা হল শাদাপাহাড়। এদের ধর্মের মধ্যে কর্ম শুধু হিন্দু দেবদেবীকে গাল পাড়া। সব চেয়ে ঝাল বেশি কালী আর কৃষ্ণের উপর। কালী ন্যাংটা আর কৃষ্ণ ননীচোর।

শ্রোতার দল মেতে ওঠে। এক কথায় বাপ-পিতেমোর ধর্ম কে নাকচ করে দেয়। হিন্দ্বধর্ম একটা কুসংস্কার। ছত্তিশ রকম জাত মানে। স্বীলোকে আর বাসন-কোসনে তফাৎ রাখে না। পালকিতে বসিয়ে পালকি-শ্বন্ধ জলে ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করায় মেয়েদের। যিনি অনন্ত তাকে কি না নিয়ে এসেছে ঘটে-পটে, মাটির ডেলায়। আর দেবতাও একটি-দ্বটি নয়, তেতিশ কোটি।

অত হিসেব সামলাতে পারব না। পাদরির কথাই ঠিক। ঈশ্বর এক আর নিরাকার। আর ঈশ্বরের অবতার যীশঃখৃণ্টই একমাত্র সমঃশ্বর্তা।

গির্জের খাতায় নাম লেখাতে লাগল দলে-দলে। যেহেতু খৃষ্টান হলাম সেহেতু সাহেব হয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এসো মদ, নিয়ে এসো নিষিদ্ধ মাংস। একেই বলেছে, 'জাত মাল্লে পাদরি এসে, প্যাট মাল্লে নীল বাঁদরে।'

এখন এর উপায় কি? সব যে যায়!

রামমোহন নিয়ে এলেন বেদান্তের বাণী, দেবেন ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্ম-ধর্মে। আর কেশব লেগে গেল প্রচারণায়। বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগল। শর্ধর্ বক্তৃতা নয়, বার করল একাধিক পত্রিকা।

উन्মार्ग शामीता এक है। थमरक माँ ज़ाला।

খৃষ্টধর্ম আর হিন্দর্ধর্মের মধ্যে একটা আপোষ ঘটালো কেশব সেন। মৃতি দ্রে করে দাও, নিয়ে থাকো ভক্তির ভার্বিট। যীশ্রবিহীন যীশ্রর ধর্ম গ্রহণ করো। তুলে দাও জাতিভেদ আর যদি দেশের মুক্তি আত্মার মুক্তি চাও, মুক্তি দাও স্বীজাতিকে।

বেশ ভাব। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানিও আছে, বাপ-পিতেমোর ধর্ম হি দুরানিও আছে। চলো রাহ্মসমাজে গিয়েই নাম লেখাই।

কেনারাম ডেপন্টিকে জিগগেস করছে নিমচাঁদ : 'তুমি তো ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দ্র-শান্দ্রের তেরিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করেছ, না, দর্টি-একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ করে বলো—'

কেনারাম বললে, 'আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না। আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—'

'দ্রে ব্যাটা ঘটিরাম,' নিমচাঁদ ঝাঁজিয়ে উঠল : 'তুমি ব্রাহারধর্ম যত ব্বেছে তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে। যখন ব্রাহারধর্মের সর্ত হচ্ছে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না, বলতে কতক্ষণ লাগে?'

কেনারাম চিন্তিত মৃথে বললে, 'একটি-আধটি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা ঝাঁ করে বলা যায় না—জানি কি, যদি দ্বটো-একটা রাখবার মত হয়!'

ব্রাহমুধর্ম ব্রুঝ্রক আর না ব্রুঝ্রক, লোক তো আগে ফির্রুক পাদরিদের খপ্পর থেকে। হ্রুজ্রুগটা তো বন্ধ হোক।

কেশবের বাণিমতায় আর ধর্মসাধনায় বিশ্বাস ফিরে এল উদ্দ্রান্তদের। ঝাড়াই-বাছাই করে যদি দেশের মাঠেই পাই তবে কেন আর যাই বিদেশের মাটিতে। কিন্তু রাহ্মসমাজে নাম লিখলেই তো শ্ব্ধ চলবে না, নিতে হবে নীতি আর পবিত্রতার পাঠ, সত্যানিষ্ঠা আর পরোপকারের ব্রত। 'ব্যান্ড অফ হোপ' নামে এক দল খ্বলল কেশব। মদ-তামাক খাব না। ছোঁব না নিষিদ্ধ মাংস।

নিমচাঁদকে শাসালো রামধন : 'তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আসছি!'

নিমে বললে, 'রাহ্মমতে কোরো বাবা। অনেক বৃষ পার করেছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগ্রে না।'

এর পর আবার আরেক দল উঠল যারা ঠাকুর-দেবতাও মানে না নিরাকার রহাও বোঝে না। তারা নাম্তিক, সংশয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না। হাল-ছাড়া নোকোর মতো দিশেহারা হয়ে ঘ্রুরে বেড়াচ্ছে। আরেক দল উঠল, যারা প্রত্যক্ষবাদী। ধর্ম-টর্ম ধার ধারে না, ইন্দ্রিয়ের বাইরে জানে না আর কোনো অনুভৃতির অম্তিত্ব।

চার দিকে বিশৃত্থেলা, অশান্তি, একটা ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো ধ্বলো। এমন সময় ঠাকুর এলেন। সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্যোতির স্নিশ্ধতা নিয়ে, বিশ্ববিস্তীর্ণ উদার উন্মন্তি নিয়ে। হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে, নির্গলিত ভাষ্য হয়ে। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্যা, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সংগতি, সংহতি, সমন্বয়। খন্ডের ঘরে ক্ষ্বদের ঘরে রইলেন না, এলেন একেবারে ভুবনজোড়া আসন মেলে।

নিয়ে এলেন সত্য, শোচ, দয়া, শান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ আর আর্জবি। শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা শ্রুত আর উপরতি। নিয়ে এলেন প্রেম। প্রেমের অমোঘ মহিমা।

ভগবান ভূতভাবন হিন্দ্র্ধর্মের মন্ত্রাঙ্কত পতাকা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দক্ষিণেশ্বরে। যদা যদা হি ধর্মস্য 'লানিভবিতি ভারত—হতপ্রভ স্থ্য উদ্দীপিত হল। ঠাকুর মৃতদেহে নিশ্বাস সঞ্চার করলেন। ক্রমে-ক্রমে সঞ্চার করলেন আশ্বাস। তার পর সকলে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে-ভেসে চলল। ভেসে চলল সেই অমৃতের সম্বাদ্র।

দক্ষিণেশ্বরের দুর্গম অরণ্যে সরল একটি ফুল ফুটেছে। কিন্তু লোকে তার গন্ধটির খবর পায় কি করে? ফুল তো ফুটলেই চলে না, চাই গন্ধবহ সমীরণ। যে বলবে, দেখ, কেমন ফুল ফুটেছে; আর, শোনো, আমার সঙ্গ ধরো, দেখবে চলো, কোথায় ফুটেছে এ ফুল! আমি নিয়ে এসেছি সেই কাননের ঠিকানা। কেশব সেনই সেই গন্ধবহ সমীরণ।



কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথম দেখে আদি সমাজে, সে অনেক আগে। মসজিদ ঘ্রের, গির্জে ঘ্রের গিয়েছিল এক দিন ব্রাহ্মসভায়। গিয়ে দেখে বেদীর উপর চার পাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছে চোখ ব্রজে। 'জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, তাকের উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে। দেখলাম যেন কাণ্ঠবং। সেজবাব্রকে বললাম, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ও কি যে-সে ছেলে? লেখাপড়া নেই, বাপের ধার মেনে নিলে এক কথায়। অন্য ছেলে হলে মানত?' কিন্তু চোখ ব্রজেই বা ধ্যান করতে হবে কেন? চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কইছে তব্র ধ্যান। যেমন ধরো দাঁতের ব্যথা। সব কাজ করছে কিন্তু মন রয়েছে দরদের দিকে। চোখ চেয়ে আছে, কথা কইছে, কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে

ভগবানে বিন্ধ হয়ে। তিনিও আমাকে চান, আমিও তাঁকে চাই, তব্ ধরতে পারছি না, মিলতে পারছি না—এ কি কম যন্ত্রণা?

এবার শুধু দ্র থেকে দেখা নয়, কাছে এসে বসা, আলাপ করা, অন্তরের অধ্য হয়ে যাওয়া। তার আগে কেশবকে এক দিন স্বপেন দেখেছিল রামকৃষ্ণ। মা-ই দেখিয়েছিলেন। কেশব যেন পেখম-মেলা ময়্র, ময়্রের মাথায় মুক্তো। মা-ই ব্রিয়ে দিয়েছিলেন। পেখম হচ্ছে কেশবের শিষ্যমণ্ডল আর মুক্তোটি হচ্ছে তার রাজসিকতার দীপিত।

সকাল বেলার দিকে কেশব তার শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পর্কুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদর আন্তে-আন্তে কাছে এল। বললে, 'আমার মামা আপনার সংগে দেখা করতে চান।'

কে আপনার মামা?

ঐ দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। হরিকথা শ্বনতে বড় ভালোবাসেন। সারা দিনরাত ডুবে আছেন এই হরিকথায়। যেখানে হরিনাম পান হরিভক্ত পান সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হন। হরিগ্রেণগান শ্বনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। 'কোথায় তিনি?'

'গাড়িতে বসে আছেন।'

র্ণনয়ে আসনন নামিয়ে।' কেশব ব্যাসত হয়ে উঠল।

হৃদয় গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল রামকৃষ্ণকে। সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। দেখে হতাশ হবার ভাব করল। ও! এই? এ তো এক জন সাধারণ লোক। আজেবাজে পাঁচ জনেরই এক জন।

রামকৃষ্ণ ব্রুবতে পেরেছে কোন জন কেশব। ব্রুকের ভিতরে তারে-তারে স্বর বৈজে উঠল। কেশবের কাছে আসবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিল একবার রামকৃষ্ণ। বলেছিল, তুমি একবার যাও, গিয়ে দেখে এস তো কেমন লোক। নারায়ণ দেখে এসে বলেছিল লোকটা জপে সিন্ধ।

রামকৃষ্ণ কেশবের কাছটিতে চলে এল। বললে, 'বাব্ন, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শ্নতে এসেছি। তোমরা না কি দেখেছ ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একট্ব বলবে?'

কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের দিকে। এ সে কী দেখছে? কাকে দেখছে? বললে, 'আপনি বলনে—'

আমি বলব? গলা ছেড়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'কে জানে কালী কেমন,

য়ড়দশনে না পায় দরশন,

ম্লাধারে সহস্রারে

সদাযোগী করে মনন।

ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জানো কেমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধ্ব তরণ॥'

গাইতে-গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে ভাবলে এ ব্রিষ্ণ একটা ঢং, মস্তিভেকর বিকার। কিংবা হয়তো লোকটার ম্গি আছে। রামকৃষ্ণের কানে হ্দয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। হরি ওঁ। হরি ওঁ! ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের ম্ব প্রসন্ন পবিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। য়ে আস্বাদন করে এসেছে, অবগাহন করে এসেছে এ তার ম্ব্র। এ ম্ব্রু উপলব্ধির, সমাপত্তির। জ্ঞানানন্দ, বোধানন্দ আর মিলনানন্দের সংমিশ্রণ। এ ম্বের বিভা দেখে অভিভূত হয়ে গেল সকলে। অন্থের বিভা দেখে এল ছর্য়ে-ছর্য়ে। এক জনের হাত পড়েছিল পায়ে, সে বললে, হাতি ঠিক থামের মতো। আরেক জনের হাত পড়েছিল পেটে, সে বললে, জলের জালার মতো। দ্রে, কুলোর মতো—কানে হাত রেখেছিল যে তৃতীয় জন, সে বললে।

'ভাবলে ভাবের উদয় হয়। যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।'

গাছে এক গিরগিটি থাকে। এক জন তাকে দেখে এসে বললে, একটা স্কুদর লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। আরেক জন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। তোরা তো খ্ব জানিস! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। বললে তৃতীয় জন। কাকে যে তোরা কী রঙ বিলস কিছ্ব ঠিক নেই। বিদ্রুপ করে হেসে উঠল চতুর্থ জন। স্লেফ সব্বজ, একেবারে কচু পাতার রঙ। মহাবিরোধ উপস্থিত। সবাই মিলে চলল সেই গাছের নিচে। গিয়ে দেখে এক জন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দা, বল্ব জানোয়ারটার কী রঙ? যে যেমন দেখ তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক, ও কখনো লাল কখনো নীল কখনো হলদে কখনো সব্বজ। ওটা বহুর্পী। আবার কখনো-কখনো দেখা যাবে ওটার একদম রঙ নেই। ওটা বর্ণহীন, নিগ্র্ণ।

সবাই তন্ময় হয়ে শ্নতে লাগল রামকৃষ্ণকে।

ভন্ত যে রুপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রুপটি ধরে দেখা দেন। এক জনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে আসত তার কাছে কাপড় রঙ করবার জন্যে। যে যে-রঙ চায় তার কাপড় সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। এক জন দেখছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তাকে রঙওয়ালা জিগগেস করলে, তোমার কী রঙ চাই? সে বললে, 'ভাই যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।'

কী গভীর কথা কেমন সরস করে বলছে রামকৃষ্ণ। স্নানাহারের বেলা হয়ে গেল তব্ব কার্ব ওঠবার নাম নেই।

নিরাকার জ্ঞানের সাধন, সাকার ভব্তির। ভব্তির কাছে নিরাকার এনো না, কিছ্বদেখতে না পেলে ধরতে না পেলে তার ভব্তির হানি হবে। সাকার থেকে চলে আসবে সে নিরাকারে। আগে হয়তো দশভুজা নিলে—সে ম্তিতি বেশি ঐশ্বর্য। তার পর চতুর্ভুজ। তার পর দিবভুজ। তার পর গোপাল—বালগোপাল। ঐশ্বর্যের বালাই নেই, কেবল একটি কচি ছেলের ম্তি। তার পরে আরো ছোট হয়ে গেল—একটি শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম। তার পর? আর দরকার নেই র্পে। প্রতীক তথন প্রত্যক্ষের বাইরে। তথন মহাব্যোমে একটি অথন্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি দশনি করেই লয়।

কিন্তু, তার পর? ধ্যান যখন ভাঙবে? জ্ঞানের পর কোথায় এসে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে এসে প্রেমে। তখন আবার সাকারে চলে আসবে। তখন দেখবে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভাঙ্গ। জীবের আকারে ব্রহ্ম বিচরণ করছেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা মানে জীবোপাসনা। আর জীবে যা প্রেম ঈশ্বরে তাই ভক্তি। আর, ভিত্তির প্রগাঢ় পরিপক অবস্থাই প্রেম।

উপাসনার ঘণ্টা বাজল। এখন উঠতে হয় এই আন্ডা ছেড়ে।

কে ওঠে! কোথায় আবার উপাসনা! ভগবানের কাছটিতে বসাই তো উপাসনা। এ কি আমরা ভগবানের কাছটিতে বসে নেই?

বেদান্তের বিচারে ব্রহ্ম নিগর্মণ। তাঁর কী স্বর্পে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি সত্য ততক্ষণ জগংও সত্য। ঈশ্বরের নানা র্পেও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

দ্বই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। কবীর বলত, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে?

নানা রকম প্জা তিনিই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যেমন পেটে সয় তেমনিই তো পরিবেশন করবেন। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে, মা নানা রকম মাছের তরকারি রাঁধেন—যার যেটি মৃথে রোচে। কার, জন্যে মাছের টক, কার, জন্যে মাছের চচ্চড়ি, কার, জন্যে মাছ ভাজা। যেটি যার ভালো লাগে, যেটি যার পেটে সয়। সর্বাহী সেই মংসাস্বাদ।

আমাদের হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবেই থাকো, ঠিক-ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। গ্রন্থ বলে দিয়েছে, রামই সব হয়েছেন—'ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।' কুকুর এসে রুটি খেয়ে

যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মেখে দিই।' গ্রের্বাক্যে এমনি বিশ্বাস!

কিন্তু যাই বলো, সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই খোলের মধ্যেই। হরিণের নাভিতে কম্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগ্রলো দিকে-দিকে ছর্টে বেড়ায়, জানে না কোখেকে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান এই মান্থের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মান্য তাকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।

এ কি, আজ কি আর কোনো কাজ হবে না না কি? সবাই এমনি বসে থাকবে সারাক্ষণ? মন্ত্রমন্থের মত বসে আছে। মন্ত্রমন্থের মত চেয়ে আছে। চার দিকে শুধু আনন্দের ঢেউ।

'এ ষেন গর্র পালে গর্ব এসেছে। ঝাঁকের কই মিশেছে ঝাঁকে এসে। তাই এত লহর পড়েছে চার দিকে।'

কেশব ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এমনটি তো সে কই ভাবেনি। এ যে একেবারে 'আদিত্যবর্ণ'ং তমসঃ পরস্তাং।' ভূমার অখন্ড অভ্যুদয়। প্রণামের রসে আংলতে হল কেশব। নিজেকে বালকের মতন মনে হল। চিনির পাহাড়ের কাছে ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা।

নিশ্চয়ই ঈশ্বর দেখেছে, পেয়েছে, হয়েছে। নইলে এমন সব কথা কয়! কথায়-কথায় এমন একটি ভাব আনে! এমন সব সহজ করে দেয় সহজে।

তর্কের জায়গা নেই, প্রশ্ন সব ঘ্রিময়ে পড়েছে। সন্দেহ মাথা তুলতে পারছে না। চোথের সামনে বসে আছে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বশেষ উপলব্ধি।

উঠল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে কেশবকে বললে, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।' কেশব তো অবাক।

ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মান্বের যদ্দিন অবিদ্যার ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকতে পারে, বহ্মস্থলে উঠতে পারে না। ল্যাজ খসে পড়লেই সংসার ও সারাংসার দুই জায়গায়ই সে থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছ সচিদানদেও আছ। সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসার ছেড়ে এসেছে সে তো ডাকবেই—ডাকবার জন্যেই এসেছে, তাতে তার বাহাদ্বির কি। সংসারে থেকে যে ডাকে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখতে চায়, সেই ধন্য, সেই বাহাদ্বর, সেই বীর-প্রেষ।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এই সহজ স্কুনরিট কে? কে এই সদয়হাদয়? কে এই মায়ামান্যবেশী?

চলো যাই সভা করে সবাইকে বলি গে। অখিল মধ্বরের যিনি অধিপতি তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

তুমি কি তাঁকে চোথে দেখেছ? সবাই ঘিরে ধরে কেশবকে।
চোখে দেখেছি। দুই চোখে তাঁকে কুলোয় না। চল তোরাও দেখবি চল।
২৮



দক্ষিণেশ্বরে চর পাঠিয়ে দিল কেশব। লক্ষ্য করবে রামকৃষ্ণকে। চোখে-চোখে রাখবে। রাত-দিন পাহারা দেবে। ঠিক-ঠিক খাঁটি কিনা, না, আছে কিছু বুজরুকি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, বাজিয়ে নাও, যাচাই করে নাও। পরের মুখের ঝাল খাবে কেন? কেন মেনে নেবে শোনা কথা? নিজে এসো, বসো, দেখ পরথ করে। তন্ন-তন্ন করে দেখ।

কিন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণে যদি পরিতৃগত হও, তখন কী হবে? কোন দিকে যাত্রা করবে?

তিন জন ব্রাহ্ম-ভক্ত এল দক্ষিণেশ্বরে। তাদের মধ্যে এক জন প্রসন্ন। পালা করে রাত-দিন দেখবে রামকৃষ্ণকে আর কেশব সেনকে রিপোর্ট দেবে। পোশাকী আর আটপোরে এমন কিছু ভেদ আছে নাকি রামকৃষ্ণের। সে মনে-মুখে এক কি না। সে কি সত্যিই জিতাসন, জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয়? সে কি সত্যিই পরিমুক্তসংগ?

রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে চলে এল সটান। বললে, 'রাত্রে আমরা ও-ঘরে শোব।' বেশ তো, শোও না! ঢালাও নিমন্ত্রণ রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শর্বি তো চুপ করে শ্রেয়ে থাক। তা না, কেবল 'দয়াময়', 'দয়াময়' করতে লাগল। নিরাকার কিনা, তাই ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কিছ্র চোখে পড়ে না। তাঁর ঐশ্বর্যই তো দয়া। স্থেরে ঐশ্বর্যই যেমন আলো। স্থাকে যদি 'আলোময়' 'আলোময়' বলা যায়, কিছ্বই বলা হয় না। নতুন কিছ্ব বল। ডাকার মতন করে ডাক। যে-ডাকে শ্র্ধ্ব দয়া দেখাতে আসবে না, ভালোবাসায় গলে জল হয়ে যাবে।

ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেশবের স্তুতি আরম্ভ করল। বলল, 'কেশববাব্ধক ধরো, তা হলেই তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি।'

আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলট্রকু পাব কি করে? কি করে দেখব তবে সেই সুখপ্রসন্ন বদনের স্নেহময় সুষমা?

মা কি আমার সামান্য? মা আমার অনন্তর্পিণী। মা আমার কালাদ্রশ্যামলাঙগী, বিগলিতচিকুরা, খজমনুন্ডাভিরামা। মহামেঘপ্রভা, শমশানালয়বাসিনী। বলতে চাও, এমন র্পটি আমি দেখব না নয়ন ভরে? দেখব না তো, আমার নয়ন হল কেন?
শোনো, কমলাকান্ত কি বলছে। দেখো, শ্নতে-শ্নতে দেখো কিনা চোখের সামনে।

সমর আলো করে কার কামিনী!
সজল জলদ জিনিয়া কায়
দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ
স্বাস্বর মাঝে না করে গ্রাস,
অট্টাসে দানব নাশে
রণপ্রকাশে রভিগণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দ্র
ঘন তন্ব ঘেরি কুম্দবন্ধ্র
অমিয় সিন্ধ্র হেরিয়ে ইন্দ্র
মলিন, এ কোন মোহিনী॥
এ কি অসম্ভব ভব-পরাভব
পদতলে শব সদৃশ নীরব
কমলাকান্ত কর অন্ভব
কে বটে ও গজগামিনী॥

এই রণরামা নীরদবরণীকে দেখব না আমি? আহা, দেখ, দেখ, শোণিত-সায়রে যেন নীল নালনী ভাসছে!

তব্ রাহ্ম-ভক্তরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। ঘ্মন্তে দেবে না রামকৃষ্ণকে। তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা হল। সেই অবস্থায় আর্ঢ় থেকে বললে সেই ভক্তদের : 'এ ঘর থেকে চলে যাও বলছি।'

যেন বজ্রঘোষের আদেশ। ভক্তরা তখন পালিয়ে যেতে পথ পায় না। ঘর ছেড়ে তখন বারান্দায় গিয়ে শ্রুলো।

কাপ্তেনও এমনি পরীক্ষা করে নিয়েছিল। যেদিন দিনের বেলায় প্রথম দেখলে রামকৃষ্ণকে, ঠিক করলে রাতের বেলাও দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে রাতেও এ স্বর্য সমপ্রভই থাকে কিনা। কোণ্টিতে চুপি-চুপি রইল চোখ মেলে। দেখল এ স্বর্যের উদয়াচলই আছে, অস্তাচল নেই।

আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি, যেমন করে শানের উপরে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষা চোখে দেখে নেয় মালের ট্রটা-ফ্রটা। ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন? ব্রে-স্বে দেখে-শ্রেন নিবি। সন্দেহই যদি রাখবি তবে সন্ধান জানবি কি করে?

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। ঠাকুরের ঘরটিতে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।

তা হোক, এই সোনার সময়। দেখা যাক কেমন তাঁর সোনার উপর বিতৃষ্ণা!

ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করলে নরেন। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে ল্বাকিয়ে রাখলে। সে-ভল্লাটেই আর রইল না তার পর। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী। কেউ যেন ঘূণাক্ষরে না টের পায়!

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। দেখতে পেয়েই নরেন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। এবার বোঝা যাবে কাণ্ডনত্যাগের মহিমা। ঘরের মধ্যে আগে-ভাগে ঢ্বকে ঠিক কোণিট বেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

যেমন নিত্য বসেন তেমনি বিছানায় এসে বসলেন ঠাকুর। কিল্কু গা ঠেকিয়েছেন কি না ঠেকিয়েছেন চীংকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত অংগারের উপর বসেছেন এমনি দক্ষকর যন্ত্রণ। কী হল? ত্রুস্ত হয়ে চার্রাদকে তাকাতে লাগল সকলে। বিষাক্ত কিছ্ব দংশন করল নাকি? কই, বিছানায় কিছ্ব দেখা যাচ্ছে না তো!

ঠাকুর সরে দাঁড়ালেন খাটের থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল সবল হাতে ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং-টং করে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা একটা টাকা দেখছি না? বিছানায় এল কি করে?

নরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর ছেড়ে।

ব্রুঝেছি, ব্রুঝেছি। আনন্দে ঠাকুর বিহত্তল হয়ে উঠলেন। তুই আমাকে পরীক্ষা কর্রছিস।

বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে। কত পরীক্ষা করেছেন মথ্রবাব্। ফাঁকা ঘরে মেয়েমান্র ঘ্রিকয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। তোদের যার যেমন মন চায় যাচাই করে নে। যা চাই তা পাব কিনা—এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস তখন যাচাই করা ছাড়বি কেন?

তোদের সকলের সন্দেহ নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিম্ধান্তের শান্তিতে।

দক্ষিণেশ্বরের জমিদার নবীন রায়চৌধ্রীর ছেলে যোগীন। বিয়ে করেছে, তব্ রোজ রাতে বাড়ি যায় না, প্রায়ই ঠাকুরের কাছটিতে পড়ে থাকে। যখন আর-আর ভক্তরা কাছে-ভিতে কেউ নেই, তখন ফাঁকতালে ঠাকুরের কোনো কাজে লেগে যেতে পারে কিনা, তারই আশায় জেগে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যে হতে-না-হতেই ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে। যোগীন বসে আছে একলাটি।

'কি রে, বাড়ি যাবি না?'

'কেউ আজ নেই আপনার কাছে। ভাবছি, আমিই তবে থেকে যাই রাতখানা।' ঠাকুর খ্রিশ হলেন। রাত দশটা পর্য-ত আলাপ করলেন একটানা। আলাপের বিষয়ও সেই একটানের বিষয়। অটনে-অনটনে সেই এই ঈশ্বরের টান। নাত দশটায় জলযোগ করলেন ঠাকুর। যোগীনও খেয়ে নিল কালীঘরে। ঠাকুর শ্রের পড়লেন তাঁর বড় খাটটিতে। সেই ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতল যোগীন। মাঝ রাত। ঠাকুরের একটিবার বাইরে যাবার দরকার হল। তিনি তাকালেন যোগীনের দিকে। অঘোরে ঘ্রুর্ছে ছেলেটা। কেমন মায়া হল ঠাকুরের, ডেকে ঘ্রুম ভাঙালেন না। নিজেই দোর খ্রুলে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা চলে গেলেন ঝাউতলা।

খানিক পরেই ঘ্রম ভেঙে গেল যোগীনের। এ কি, ঘরের দরজা খোলা কেন? ঠাকুর কোথায়? বিছানা শ্না। এত রাত্রে কোথায় গেলেন তিনি একা-একা? গাড়্ব-গামছা তো সব ঠিক-ঠিক জায়গায়ই আছে। আর, তাই যদি যাবেন, তবে তাকে দাঁড়িয়ে দিতে নিয়ে গেলেন না কেন সঙ্গে করে? তবে বোধ হয় চাঁদের আলোয় একট্ব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গঙ্গায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

কই, গণগার কাছাকাছি কোথাও তিনি নেই তো! যোগীন বাইরে এসে উৎস্ক চোখে দেখতে লাগল চার দিক। কোথাও সাড়াও নেই শব্দও নেই। হঠাৎ ব্রকের মধ্যে ধাক্কা খেল যোগীন। ঠাকুর ল্রিকয়ে তাঁর স্বীর কাছে নহবংখানায় যাননি তো? ভয় করতে লাগল যোগীনের। দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলা তিনি তা পালন করেন না? ডুবে-ডুবে জল খান?

না, এর একটা হেস্ত-নেস্ত দেখে যেতে হবে। নহবংখানার কাছাকাছি এগিয়ে গেল যোগীন। নিম্পলক চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে। ব্যাপারটা অন্যায় হচ্ছে তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।

দরজা খ্রলে ঠাকুর বেরিয়ে এলেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে যোগীন। পথ ভূলেও আসবে না এ তল্লাটে।

সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন নিশ্বাস র্ল্ধ করে আছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। উৎসন্ক একটা প্রতীক্ষা মৃহ্তের মালায় স্তম্থতার মল্য জপ করে চলেছে। যিনি অচ্যুত তিনি যেন এখননি বিচ্যুত হয়ে পড়বেন!

চট-চট—চটি জ্বতোর আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন আসছে পণ্ডবটীর ওদিক থেকে। কান খাড়া করল যোগীন। এ তো সেই পরিচিত পদশব্দ। সর্বাঙ্গে শিউরে উঠে তাকাল চন্দ্রালোকে। সত্যিই তো, ঠাকুরই তো আসছেন।

কে কাকে ধরে ফেলে! যোগীনের ইচ্ছে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই। যে মাটিতে তিনি পা রেখেছেন সেই পদস্পর্শনের মাটিতে।

'কি রে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' কাছে এসে প্রশান্ত বয়ানে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

অধোম খে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

অন্তরদশী ব্রেছেন এক পলকে। তব্ অপরাধ নেবার নাম নেই। তব্ আশ্বাসের দেনহছন্ত মেলে ধরলেন স্বচ্ছেনে। বললেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধ্রকে সহজে বিশ্বাস করবি নে। সাধ্রকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। নে, চল, ঠিক করেছিস, এখন ঘরে আয়।' ঠাকুরের পিছ্ব-পিছ্ব ঘরে ত্বকল যোগীন।

সারা রাত আর ঘ্রম এলো না যোগীনের। মনে-মনে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলো সেই ক্ষমাময়ের কাছে।

ভগবানকে ছোট করেছেন বলে ব্যাসদেব যেমন ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে জগদীশ্বর, তুমি র্পবজিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার র্পকল্পনা করেছি। তুমি অথলগ্রে, বাক্যের অতীত, অথচ আমি শতবস্তুতি করে তোমার অনিব্চনীয়তা নণ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থস্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতা-দোষ্ত্রয় মার্জনা করে।

তেমনি করেই আকুল অনিদ্রায় ক্ষমা চাইতে লাগলো যোগীন। তুমি সংশয়-পরিলেশশ্না। অথচ আমি আমার আবিল মনের কুটিল সন্দেহের ছায়া ফেললাম তোমার উপর। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পরিচ্ছন্ন দ্ভিতৈ আমাদের ঘনচ্ছন্ন দ্ভিট সংশোধন করে দাও।

'কাকে সাধ্য বলে মশাই?' এক প্রতিবেশী এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে। 'যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা ঈশ্বরে নত হয়েছে তিনিই সাধ্য। যিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। যিনি স্বীলোককে মাতৃবৎ দেখেন, প্রজো করেন। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে আপামর সকলের সেবা করেন।'

সাধ্র আশা নেই, আসন্তি নেই। সে সতত সন্তুণ্ট। সে বহিনিশেচণ্ট। তার আরম্ভ-উদ্যোগ নেই। তার সর্বা সমব্দিধ। তার ফলেও যা অফলেও তাই। তার কাছে নিন্দা-নান্দী এক কথা। শার্-মির এক জন। তার গতি চণ্ডল কিন্তু মতিটি স্থির। তার দ্বেষ-লেশ নেই। সে প্রহ্যাদ মৃতি। হেতু নেই অথচ ভক্তি। অকারণে অবারণ ভক্তি। প্রহ্যাদকে যখন কৃষ্ণ বর দিতে চাইলেন, প্রহ্যাদ কী বললে? বললে, 'যদি বর দেবেনই তবে এই বর দিন, আমায় যারা কণ্ট দিয়েছে, তাদের যেন অপরাধ না হয়। তারা যেন কণ্ট না পায়।' যে সাধ্ব সে প্রহ্যাদের মতই সর্বভূতে হিতকামী।

তেমনি এক জন সাধ্ এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। অক্ষতপ্রণালেশ। অপঙকতোয় অচ্ছোদ সরোবর। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পর্মহংস। অভয়প্রদ আশ্রয়কেতন। তাঁকে দেখবে চলো দলে-দলে।

ওজি স্বিনী ভাষায় বস্তুতা দিতে লাগল কেশব সেন। সাধারণ বস্তুতামণ্ড থেকে, এমন কি রাহাসমাজের বেদীতে বসে। স্বশান্তর্প স্বর্পানন্দ রামকৃষ্ণ। একেবারে বালকস্বভাব। ঘরের কাছে এই অনন্ত ধনের খবর না নিয়ে যাবে তোমরা বিদেশের বিপণিতে?

শর্ধর রসনা নয়, তেজস্বিনী লেখনী চালালে কেশব। স্বলভ সমাচার, সানভে মিরর আর থিইস্টিক কোয়ার্টালি রিভিয়তে লিখতে লাগল।

ওরে আর কেউ নয়, কেশব সেন বলছে, কেশব সেন লিখছে। যেমন তশ্ত ভাষা ৩(৬৮) তেমনি দীপত লেখা। এ কি ফেলা চলে? দেখছিস, বলতে-বলতে কেশবের গৌর আনন কেমন আরম্ভ হয়ে উঠছে। একেই ব্রিঝ বলে প্রত্যয়প্রতিভা। কি রে, কি বলছিস, যাবি একবার দক্ষিণেশ্বর? স্বচক্ষে দেখে আসবি?

আর, ওদিকে রামকৃষ্ণ ডাকছে আকুল কপ্ঠে: ওরে, তোরা কোথায়? তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না। আকাঠের মাঝে কোথায় তোরা সব চন্দন তর্ন? ধীরতার মাঝে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীর্তার মাঝে বীর্য—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্যাসী। চলে আয়। বন-জঙগল ভেদ করে নদীনালা সাঁতরে তীরবেগে বায়্বেগে মনোবেগে চলে আয়। আমি তোদের জন্যে কত কথা কত ভাব কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি। কত গান কত স্বর কত নৃত্য। কত স্বাদ কত রুচি। চলে আয়, চলে আয়।

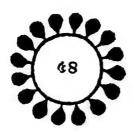

কয়াপাটের হাটতলা। সারদাকে নিয়ে এসেছেন শ্যামাস্করী। এসেছেন পিলে দাগাতে।

শিবমন্দিরের অঙগনে বহু লোকের ভিড়। জনুরে-জনুরে সবাই সারা হয়ে গেল। পিলে দাগানো লোকটিকে ঘিরে সবাইর কাতর ঔৎসনুক্য। কার কখন ডাক পড়ে। সবাই পিলে দাগাবে।

খানিকটা আগন্ন, লোহার শিক আর একটা কি পাতা। এই শৃথ্য সরঞ্জাম। এতেই পিলে পালাবে দেশ ছেড়ে। আর মাথা তুলতে পাবে না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরতে হবে বাড়ি। কত রাজ্যের পথ! শ্যামা-সুন্দরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছি বাবা। যদি একট্ব এদিক পানে হাত দাও। মেয়ে আমার জবরে-জবরে ঝ্রে-ঝ্রে হল।'

'এই যে যাচ্ছি, মা। দেখছ তো গাহেকের ভিড়—'

'তোমার জন্যে একখানা নতুন কাপড় এনেছি। চান করে পরো। একট্ব জল খাও, তা-ও এনেছি তোমার জন্যে—'

লোকটি বৃ্ঝি এতক্ষণে সজাগ হল।

'কিন্তু নতুন পাতায় নতুন আগন্ন নাও। মেয়ে আমার গণগাজলের মতন শন্চি।' ৩৪ তাই হল। পিলে দেগে দিল সারদার।

পিলে আরাম হল বটে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র আর যায় না। শ্যামাস্করী বাঁড়্বোদের ধান ভানে। যোলো কুড়িতে এক আড়া। এক আড়া ধান ভেনে চার কুড়ি ধান পায়। মায়ের সঙ্গে সারদাও হাত লাগায়।

গাঁরে কালীপনুজা হবে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুজোর চাল যোগাড় হচ্ছে। তাদের বাড়ির বরান্দ চাল যোগাড় করে রেখেছেন শ্যামাস্কুদরী। কিন্তু গাঁরের মোড়ল নব মুখুন্জে নিলে না সে চাল। কি নিয়ে আড়াআড়ি হয়েছে কে জানে, শ্যামাস্কুদরীর পুজোর চাল ফিরিয়ে দিলে। শ্যামাস্কুদরী সমস্ত রাত কাঁদলেন। বললেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, নিলে না, ফিরিয়ে দিলে? এখন এ চাল আমার কে খায়? কাকে দিই?'

কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুরের পড়েছেন। রাত হয়েছে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখেন দোরগোড়ায় কে এক জন স্বন্দরী স্বী বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে পায়ের উপর পা দিয়ে। মুখ-হাত-পা সব লাল। প্রথম স্বর্থ উঠলে যেমন হয়, তেমনি অরুণ বর্ণের ঝলস দিয়েছে চার দিকে।

न्दौत्नाकि काट्य अत्र भा ठान्नर्फ्-ठान्नर् छेरात्नन भागामाम्नन्तरौरक।

'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কালীর চাল আমি খাব।'

শ্যামাস্কুলরী তো অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন : 'তুমি কে?' 'ঐ যে গো—এর প্রেই যার পুজো হয়। সেই আমি।'

পর্রাদন সারদাকে জিগগেস করলেন শ্যামাস্বন্দরী : 'গায়ের রঙ লাল, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে—ও কোন ঠাকুর রে সারদা ?'

'জগদ্ধাত্রী।'

'আমি জগন্ধান্ত্রীর প্রজো করব।'

কিন্তু ওট্বুকু চালে হবে না। আরো চাল লাগবে। বিশ্বাসদের থেকে দ্ব আড়া ধান আনালেন শ্যামাস্বন্দরী। ধান আনালেন তো বৃষ্টিও নামল অঝোরে। এক দিনও ফাঁক নেই, স্কিজ গিয়েছে বনবাসে। চাটাই বিছিয়ে ধান মেলে বসে আছি কবে থেকে। শ্যামাস্বন্দরী হতাশার স্বর ধরলেন: 'কি করে তবে আর তোমার প্রজা হবে মা? ধানই শ্বুকুতে পাল্ল্ম নি, তবে চাল করব কি করে?'

চার দিকে ব্লিট, শ্যামাস্ক্রনীর ধানের চাটাইয়ে রোদ। জগন্ধান্ত্রীর আশীর্বাদ! কাঠের আগর্নে সে°কে ম্তি শ্রকিয়ে রঙ দেওয়া হল। প্রজার পর প্রতিমা বিসর্জানের সময় শ্যামাস্ক্রনরী ম্তির কানে বলে দিলেন, মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি বছর ভোর তোমার সব যোগাড় করে রাখব।'

জগন্ধাতীর পুজো করেই শ্রী ফিরল সংসারের।

মেয়েকে শ্যামাস্কুনরী বললেন, 'তুমি কিছ্ব দিও, আমার জগাইয়ের প্রুজো হবে।'

সারদা থমকে গেল। বললে, 'আমি আবার কি দেব! ও সব ল্যাঠা আমি পারব নি। একবার পুরুজা তো হল, আবার কেন?' রাত্রে স্বপন দেখল সারদা। তিন জন কে-কে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলছে, 'আমরা কি তবে যাব?'

'কে তোমরা?'

'আমি জগন্ধাত্রী—আর এরা জয়া-বিজয়া।'

'না মা, তোমাদের যেতে বলিনি, কোথা যাবে তোমরা? তোমরা থাকো, যেও না।' গলায় আঁচল দিয়ে জগন্ধানীর পায়ে গড় করল সারদা।

সারদা আর কি দেবে! শ্রম দেবে, সেবা দেবে। অন্তরের নিষ্ঠা দেবে। জগন্ধান্ত্রীর প্রজোর সময় সারদা গিয়ে তাই বাসন মেজে দেয়।

'সেই থেকে বরাবর জগন্ধান্তীর প্রজোতে জয়রামবাটি যাই—বাসন মাজতে হয় কিনা।' বললেন শ্রীমা, 'শেষকালে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, মা, তোমাকে আর যেতে হবে না বাসন মাজতে।'

প্রতিমা বিসর্জনের সময় জগন্দাত্রীর কানের গয়না একটি খুলে রাখলে। 'সেইটিই মনে করে মা আবার আসবেন পরের বছর।' বললেন শ্রীমা। মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী।

তাঁর ফিরে আসতে আভরণের আকর্ষণ লাগে না। তিনি যে দীন-দরিদ্রের মা। শৃথ্য একটি কাতর 'মা' ডাক শ্বনলেই তিনি চলে আসেন। ডাকও লাগে না, অশ্তরে আকুলতা থাকলেই হল। প্রার্থনার চেয়েও বড় হচ্ছে আকুলতা। মুখরের চেয়েও মৌন। মুখে বললেই শ্বনবেন, আর মনে বললে শ্বনবেন না, মা কি আমাদের বিধর?

মা আমাদের অমৃতভাষিণী অল্লপূর্ণা। 'অচক্ষ্ম সর্বন্ত চান অকর্ণ শ্র্মীনতে পান!' কোনো ভয় নেই। মা সর্বতন্তেশ্বরী শ্রীশ্রীভূবনেশ্বরী।



তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে সারদা। যাচ্ছে পদরজে। সংশ্য ভূষণ মণ্ডলের মা ও আরো ক'জন ব্যারিসী মহিলা। আর বাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম।

কামারপ্রকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের ধাক্কা। আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ। সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। তার পরে আবার আরেক ৩৬ মাঠ কৈকলার মাঠ। কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেবর।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দ্ব মাঠে ডাকাতের আশ্তানা। আর ঐ মাঠ ছাড়াও পথ নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাতে-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দ্বই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীম্তি। ঐ ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয়া। ধান্যদা ধনদায়িনী। ডাক-নাম তেলোভেলোর ডাকাতে-কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচন্ডী। রণরামা।

শ্বধ্ব লন্ঠন নয়, চক্ষের পলকে খন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবী খন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্লের চেয়েও নৃশংস। টাকা কড়ি যা আছে খনলে দিচ্ছি ঝনলি ঝেড়ে—এট্কু প্রস্তুত হ্বারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লন্ট। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্ধের বেশ আগেই পেণচৈছে আরামবাগ। চলতে-চলতে সারদার পা দুখানি কালত হয়ে পড়েছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়! কিল্ডু সংগীরা নারাজ। তারা বলে, আঁধার লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বৃদ্ধিমানের কাজ। এখনো দিব্যি দিন আছে, সহজেই বেরিয়ে য়েতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নন্ট করি কেন?

পথক্লান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে-পিছে।

কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে-থেকে। পা টেনে-টেনে তব্ চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সংগীরা কোথায়?

সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে-বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গ ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা।

'কাঁহাতক তোমার জন্যে এমনি করে দাঁড়াই বলো তো!' বিরক্তি জানায় সংগীরা : 'বেলা ঢলে পড়ল, এখন একট্ব তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

সাধ্যমত পদক্ষেপ দ্রত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কি, সংগীদের সংগে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-প'চিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল।

'এমনি করে চললে কি করে চলবে?' আবার ধমকে ওঠে সংগীরা : 'তোমার জন্যে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়ব? পশ্চিমের আকাশখানা একবার দেখছ?'

मन्धात स्थय लालिमाध्यकुछ मिलिएस यास वर्षा ।

সত্যিই তো! তার একলার অক্ষমতার জন্যে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের কি দোষ! ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের স্কবিধের জন্যে ওদের সে অস্কবিধে ঘটাবে কেন?

'তোমরা আমার জন্যে আর দাঁড়িয়ো না—চলে যাও সোজাসর্বজি।' সংগশ্বন্যতার ভয়ে এতট্বকু কাতর নয় সারদা। নেই এতট্বকু অসহায়তার সর্র। বললে, 'একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে গিয়ে উঠো। আমি সেখানে পিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আম্তে-আম্তে।' 'যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চার দিক আঁধার হয়ে এল। মাঠের বড় দ্বর্নাম—'

পিছনে ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রতবেগে এগিয়ে গেল স•গীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমন্য্যহীন বিস্তীর্ণ প্রাল্তরে সারদা একা।

শরীরে আর দিচ্ছে না, তব্ কণ্টে পা টেনে-টেনে চলেছে। অন্ধকারে পথ-ঘাটের ইশারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

'কে যায়!' কে-একজন বাঘের গলায় হ্মকে উঠল।

প্রকান্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে র্পোর বালা, কাঁধে মসত লাঠি। 'কে যায়।'

'তোমার মেয়ে গো—সারদা।'

নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অম্ভুত শোনাল। এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তো কখনো শর্নিনি! সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাত। স্থির প্রতিমার মতই দাঁডিয়ে রইক সারদা। প্রতিমার মতই স্থির নেত্রে।

'কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পাচ্ছিলাম না, তাই আমার সংগীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রানি রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।'

কেমন যেন মধ্বময় লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের ব্বকের ভিতরটা আনচান করে উঠল। শ্ব্দ্ব ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে লাগল যেন আরো এক জনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছ্ব্বটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই ব্রুঝল, বাগদি-ডাকাতের স্ত্রী।

তার হাত দুখানা চেপে ধরল সারদা। যেন অক্লে ক্ল পেল।

'তুমি কে গা?' ডাকাত-পত্নীর চোখে স্নেহকর্ণ জিজ্ঞাসা।

তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না? যাচ্ছিল্ম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইরের কাছে। সংগীরা পিছে ফেলে আগে-আগে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিল্ম, মা! তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।'

প্রাণ জন্বড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বের্ল সন্ধা-ধারা। দয়াহীন মর্ভূমির আকাশে নয় মেঘের মাধ্যর্থ।

'মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যে গো। কিছ্ ওকে খেতে দাও আগে।' ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

'না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সংগীদের।'

অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেরে। বাপ হরে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘার অন্ধকারে, জনশ্ন্য মাঠের মধ্য দিয়ে। তার শরীরের এই অবসন্ন অবস্থায়। তার চেয়ে চলো, কাছে-পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফ্রুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সংগীদের উদ্দেশ।

তেলোভেলোর ছোট একটি মুদি-দোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজে গিয়ে মুডি-মুড়িকি কিনে আনল। বাপের দেওয়া খাবার তৃণ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শ্বলো আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারা রাত লাঠি-হাতে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সব কিছ্ম লাটপাট করে, চাই কি গ্ম খ্রন করে ফেলবে—তা নয়, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি দায়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিছে!

উপায় কি! এ যে তার মেয়ে। যে মেয়ে সেই আবার মা!

ভোরে ঘ্রম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোলো তারকেশ্বরের পথে। ক্ষেতে কড়াইশ্বিট ফলেছে। তাই ছি'ড়ে-ছি'ড়ে ডাকাত-বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে,
'তোর খিদে পেয়েছে, খা।' ম্ব ধোয়া হয়নি, তব্ ছোট মেয়ের মত তাই খেতে
লাগল সারদা। স্বাদে অপূর্ব মাতৃস্নেহ।

চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পেণছ্বল তারকেশ্বর।

'আমার মেয়ে কাল সারা রাত কিছ্ম খায়নি। যাও, শিগগির-শিগগির বাবাকে প্রজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।' ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বার্গাদ-ডাকাত বাজার করতে ছ্রুটল। তার মেয়ে শ্বশর্র-ঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সংগীদের সন্ধান পেল সারদা। 'ওমা, তুই বে°চে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?'

বাবা-মা'র কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভায়ের আশ্রমে, নিশ্চিশ্তের ক্রোড়নীড়ে। বাংসল্য-রসের সরসীতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈদ্যবাটির পথ ধরবে।

বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল

্না। সেও কাম্নায় ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কন্ঠের একটি মাতৃ-সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন।

এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কি করে বাঁচবে তারা? কাঁদতে-কাঁদতে অনেক দ্র পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনী। বাগদিনী কড়াইশ্রিট ছিওড়ে মেয়ের আঁচলে বেও দিল যত্ন করে। বললে, মা সার্, রাতে যখন মর্ড় খাবি, তখন এগ্রলো দিয়ে খাস।' বলতে-বলতে নিজের আঁচলে চোখ চেপে ধরল।

বার্গাদ বললে, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পেণছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।'

'কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।' সারদা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। রাজী করাল ডাকাত-বাবাকে। মাঝে-মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়া-নাড়্র? পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডান দিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর তার সংগীরা চলল বাঁ দিকে। যত দ্রে দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে-ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে-থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর আঁচলে চোখ মোছে।

ডাকাতের ছন্মবেশে কে এরা বার্গাদ-বার্গাদনী?

জানিস আমরা কী দেখল্ম? গাঁরে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি-দম্পতি। দেখল্ম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর প্রজাে করি সেই কালী। 'বলাে কি গাে? দেখলে? ঠিক তাই দেখলে!'

সত্যি-সত্যিই দেখল্ম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কি। আমরা যে পাপী। আমরা পাপী বলে যে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না। চকিতে যখন একবার দেখেছ তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্ত কালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।



কেশবের ডাকে ইয়ং-বে৽গলে সাড়া পড়ে গেল। পল্লব-প্রফর্ল্ল বসন্তের শিহরণ জাগল অরণ্যে। কিন্তু যার ডাকে এই অবস্থা, তার নিজের অবস্থা কি! জয়গোপাল সেনের বাগানে রামকৃষ্ণ লালপেড়ে কাপড় পরে গিয়েছিল। কেশব বললে, 'আজ বড় যে রঙ। লালপাড়ের বাহার!' রামকৃষ্ণ বললে, 'কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।' রঙ লাগল কেশবের মনে। রসে ডুবে ভাসতে লাগল ভাবের জোয়ারে। হয়ে দাঁড়াল সে রামকৃষ্ণের মনের মান্ব।

> 'মনের মান্ব হয় যে জনা ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা। সে দ্ব-এক জনা। ভাবে ভাসে রসে ডোবে ও তার উজান পথে আনাগোনা।'

কিন্তু গোড়ার দিকে রাজসিকতার ভাবটা একট্র সজাগ ছিল কেশবের। কেশবের কল্বটোলার বাড়িতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে কি-সব লিখছে কেশব। যে ঘরে বসে লিখছে সেই ঘরে এনেই বসাল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু কেশবের চেয়ার ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। একমনে লিখেই চলেছে। অনেক পরে লেখা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে নেমে বসল। নেমে বসল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করলে না। নমস্কার না করাটাই বুঝি সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের শালীনতা। কিন্তু কেশব যখন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, রামকৃষ্ণ তাকে আনত হয়ে প্রণাম করলে। একবার নয়, যতবার এসেছে ততবার। যখন যে দলবল নিয়ে এসেছে, সবাইকে। তখন তারা আর করে কি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে। কঠিনকে নমু করে দিলে রামকৃষ্ণ। অভিজাতকে নিরভিমান। রামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনাই এই সহজের সাধনা। নিকটের সাধনা। নিকটে পাবার সহজ সাধনা। বললে. 'ঘাঁকে তোমরা ব্রহা বলো তাঁকেই আমি মা বলি। মা বড় মধ্বে নাম।' আমি ঈশ্বর বৃঝি না। আমি আমার মাকে বৃঝি, মাকে ডাকি। আর কে আছে না আছে কে জানে, আমি আছি আর আমার মা আছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের আমি তত্ত্ব করি আমার সাধ্য কি, আমার মা আছে এই আমার পরম ঐশ্বর্য। বিজয়কৃষ্ণ গোদ্বামী ব্রাহ্মসমাজের পর্ম্বাত অনুসারে বেদীতে বসে উপাসনা করছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকছে 'মা' 'মা' বলে। 'তুমি তাঁকে 'মা" 'মা" বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খ্ব ভালো। এ খ্ব ভালো।' विজয়কুষ্ণকে বললে রামকুষ্ণ। 'কথায় বলে বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। তৈলোক্যের মায়ের জমিদারি থেকে গাডি-গাডি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল-পাগড়িওয়ালা লাঠি-হাতে দারোয়ান। **ট্রেলো**ক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে মা'র তেমন নালিশ চলে না।'

'জানাইব কেমন ছেলে
মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গ্রেন্ড দস্তাবেজ
গ্রুজরাইব মিছিলকালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধ্ম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
শান্ত করে লবে কোলে॥'

মা কতক্ষণ মামলা চালাবে? কতক্ষণ মুখ ভার করে থাকবে? কখন নিজেই এক সময় বাহু মেলে টেনে নেবে কোলের মধ্যে।

আমাদের শাস্তে ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলে কল্পনা করেছি। পিতা হচ্ছে স্থিতিকর্তা, লালনকর্তা, রক্ষণকর্তা। পিতার মধ্যে যে ভার্বাট প্রকাশিত তা প্রতাপের ভাব, প্রভূত্বের ভাব। তিনি শৃথ্য, আমাদের পালন করেন না, চালনা করেন, পোষণ করেন না শাসন করেন। তিনি জগৎসংসারের সর্বময় বিধাতা। একচ্ছত্র একাধিপতি।

বেদে বলেছে, পিতা নোহসি। তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। বলেছে, পিতা নো বাধি। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধের আলোকে আমাদের দ্ব-চোথ উল্ভাসিত হোক। এই জানা আর অন্ত্ব করার মধ্যে পিতার সর্বসাম্রাজ্যময় বিরাটম্বকেই কল্পনা করা হয়েছে। যথনই বলেছে, শৃংবন্তু বিশ্বে অমৃতস্য প্রাঃ, তথন আমরা যাঁর প্র সেই আদিত্যবর্ণ প্র্র্যকে দিব্যধামবাসী একনায়ক সম্রাট বলেই মেনে নিয়েছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে সেই পিতা ভাস্বর ভাস্কর।

এ ভাবতির মধ্যে যতই মহিমা থাক, কিছন্টা যেন ভয় আছে। সম্প্রম তো আছেই, হয়তো বা রয়েছে একট্ন নিষ্ঠ্রতা। পিতা আমাদের যতই প্রিয় হোন, তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে একট্ন ব্যবধান। কোথায় যেন একট্ন আড়াল বাঁচিয়ে চলছি। যেন তাঁর চোখে চোখ রেখে মনুখোমনুখি দাঁড়াতে পারি না, একট্ন পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াই। যদি বা কখনো কাছে আসি সম্প্রমস্চক দ্রেম্ব বজায় রাখি। কখনো যদি অপরাধ করি, তবে তো আর কথাই নেই; ভয় পাই, শাসনে যেন উদ্যতবক্ত হয়ে আছেন।

কিন্তু মা—মা আমাদের কাঙালিনী। আমরা কাঙাল বলে মা-ও কাঙালিনী সেজেছেন। মা'র সঙ্গে আমাদের তন্তুমাত্র ব্যবধান নেই, নেই লেশমাত্র অন্তরাল। আমরা মা'র অঙ্গের অঙ্গ বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তহীন অন্তর্জ্গতা। যতই অকিণ্ডন হই, আমরা মা'র অণ্ডলের নিধি। যতই ধ্বলো-মাটি মাখি, মা'র অণ্ডলে আমাদের জন্যে অবারিত মার্জনা। যদি অপরাধ করি, মা-ও নিজেকে অপরাধী মনে করেন। সন্তানের দ্বংখে তাঁর দ্বংখ। কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, শৃথের ক্ষমা শৃথের দেনহ। শৃথের পর্বান্ট দেন না তুনিট দেন, শৃথের পিপাসা মেটান না, নিয়ে আসেন পরিতৃণিতর আস্বাদ। মা আমাদের মৃতিমিতী সরলতা, মা আমাদের অভয়ময়ী। প্র যত বৃশ্থই হোক, মা'র কাছে সে শিশর, অর্বাচীন অপোগণ্ড শিশর। আর মা যত বৃশ্থই হোক, ছেলের কাছে সে সনাতনী মা। পিতার জন্যে আমাদের শ্রন্থা, সম্প্রম, আন্ব্রাত্য, কিন্তু মা'র জন্যে আমাদের ভালোবাসা, অবিরল অফ্রন্ত ভালোবাসা। পিতার থেকে আমরা দ্রে-দ্রে থাকি, কিন্তু মা আমাদের একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর্ত হই বিশ্বিত হই পাছিত হই পাপলিপ্ত হই, অক্লে মা'র কোল আছেই। পিতা আমাদের রাজচক্রবতী, মা আমাদের বিশ্বকল্যাণী।

দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের নিদার্ণ ভক্ত। অস্থের সময় আমলকী খাবার ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরের। এমন সময় আমলকী কি কোথাও পাওয়া যায়? জিগগেস করলেন ঠাকুর। তখন শ্রাবণ মাস, আমলকীর পক্ষে অকাল। কিন্তু ঠাকুরের যখন ইচ্ছে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়া যাবে আমলকী। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়ল আমলকী খ্রুজতে। বনে-বাগানে ঘ্রে-ঘ্রে তিন দিন পরে ঠিক আমলকী নিয়ে এল। সেই দুর্গাচরণকে শ্রীশ্রীমা একখানি কাপড় দিয়েছেন। সেই কাপড় না পরে মাথায় বে'ধে রাখে দুর্গাচরণ। আর আনন্দে ধ্রনি করে: 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!'

শ্রীশ্রীমার তখন অস্থ। খ্ব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এক ভক্ত বললে, 'মা, আপনি এত কন্ট পাচ্ছেন, কন্টটা আমায় দিন না!'

মা চমকে উঠলেন। 'বল কি! ছেলে! মা কখনো ছেলেকে দিতে পারে? ছেলের কট হলে যে মা'র আরো বেশি কট।'

বিভূতি বলে একটি ছেলে আসত শ্রীমা'র কাছে। এলেই পেট ভরে খেয়ে যেত। এক দিন তার খাওয়া দেখে তার মা বললে, 'বিভূতি তো এখানে বেশ খায়। বাড়িতে মাত্র এত ক'টি খায়!'

অমনি শ্রীমা বললেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খংড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।'

চন্দ্র দত্ত উম্বোধন-আফিসের কর্মচারী। এক দিন শ্রীমাকে বললে, 'মা, আপনাকে কত দ্রে দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, শ্বপন্রি কাটেন, কখনো বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে আমি তো কিছ্ই ব্রুঝতে পারি না।'

মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বোঝবার দরকার নেই।' ব্যভাবে সহজ, কর্নায় কোমল, দেনহে সীমাহীন—এই আমাদের মাতৃপ্রতিমা। মাকে আমাদের বোঝবার দরকার নেই, ডাকবার দরকার। ডাক শ্বনে মা যখন ছবটে এসে কোলে তুলে নেবেন তখন সেই দ্পর্শেই ব্বথতে পারব, মা এসেছে রে, মা এসেছে।

বিনি অবাঙ্মানসগোচর, অগম্য অপার, সমস্ত র্ন্ম্ব অন্ধকারের ওপারে যাঁর

বাসা, তাঁকে নিকটতম, নিবিড়তম করে পাবার সাধনায় রামকৃষ্ণ নতুন মন্দ্র আবিষ্কার করলেন। ওঁ-এর মত এ মন্দ্রও একাক্ষর মন্দ্র। এ মন্দ্রের কথা হচ্ছে—'মা'। এ মন্দ্রের আকর্ষণে যা অত্যন্ত দ্রে তা নিমেষে কাছে চলে এল, যা অত্যন্ত দ্রহ্ তা হয়ে দাঁড়াল জলের মত সোজা। যা ছিল পর্বতশ্ভেগ তাই বিগলিতধারে নেমে এল নির্মারিণী হয়ে। যা ঐশ্বর্যশালিনী শক্তি, তাই দেখা দিল দ্য়ার্পে, ক্ষমার্পে, অমিয়ময়ী প্রশান্তির্পে।

একেই বলে এক চালে মাং। এক বাণে জগজ্জা। এক অক্ষরে পরা সিদ্ধি। রামকৃষ্ণের সবই সহজ। তত্ত্ব সহজ, পদ্ধতিও সহজ। মানুষ্টি যেমন সহজ, মন্টুটিও তেমনি। একেই বলে তরঙগহীন স্বতঃসিদ্ধ স্বর্পসম্দু। কিংবা, সহজ করে বললে, সহজানন্দ।

বিজয়কৃষ্ণকে বলে রামকৃষ্ণ, 'কারণের বোতল এক জন এনেছিল, আমি ছইতে গিয়ে আর পারলমে না।'

বিজয় বললে, 'আহা!'

'সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মা'র চরণাম্ত দেখেই আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।' কেশবকেও তেমনি সহজ করে দিল রামকৃষ্ণ। কেশব 'মা' ধরল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল 'মা' বলে। ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকে আর কেশবের দুইে নয়নে ধারা নামে।



এ মাতৃসাধনার গোড়াপত্তন কমলাকান্তে। তার পর তাতে সৌধ তুলল রামপ্রসাদ। গরানহাটায় দুর্গাচরণ মিত্তিরের বাড়িতে রামপ্রসাদ মুহুর্রির কাজ করে আর হিসেবের খাতায় দুর্গানাম কালীনাম লেখে। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যায়। পদে-পদে চুর্টির কাঁটা খোঁচা মারে।

নালিশ গেল মনিবের কাছে। মনিব খাতা তলব করলেন। দেখলেন আন্টেপ্ডেঠ অঙ্কের আঁচড় নেই, কেবল দুর্গানাম কালীনাম। কেবল মাতৃসঙগীত।

কি না-জানি আছে এই গানে! মনিব পড়তে লাগলেন। লোকটার আম্পর্ধা বটে। সামান্য মুহুরি হয়ে তবিলদারি চাইছে! 'আমায় দাও মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শংকরী। আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধ্লার অধিকারী॥'

মনিব ছর্টি দিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে, বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। এখানে যেমনি বিশ টাকা মাইনে পেতে তেমনি পাবে তুমি বাড়ি বসে। তুমি মা'র নামের গান গাও।'

ছাড়া পেয়ে গেল রামপ্রসাদ। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় চাকরি দেবেন। আবার চাকরি! চরণ-ধ্লার জন্যে এই তো দিব্যি চাকর আছি বিনি-মাইনেয়। হলই বা না রাজসভা, মার শোভার কাছে আবার রাজসভা কি! মহারাজের অ্যাচিত দান প্রত্যাখ্যান করলে। এবার না কোপে পড়ে মহারাজার। মহারাজার কি মতি হল, রামপ্রসাদের বৈরাগ্য দেখে একশো বিঘে নিষ্কর জমি দান করে বসলেন।

'মন তুই কাঙালী কিসে।' রামপ্রসাদ গান ধরল : 'অনিত্য ধনের আশে, দ্রমিতেছ দেশে-দেশে। ও তার ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস রে তুই বসে-বসে।' মাকে নিয়ে সাধনায় বসল রামপ্রসাদ। কার্ সাধনা জ্ঞানে, রামপ্রসাদের গানে। আর-সব সাধকেরা জ্ঞানানন্দ, রামপ্রসাদ গানানন্দ।

মাকে নিয়ে তার নানান খেলা, নানান লুকোচুরি। কত নালিশ-আপত্তি, কত অভিমান-অভিযোগ! কখনো ঝগড়া, কখনো মামলা-মােকদ্দমা, কখনো বা রফা-নিদ্পত্তি। কখনো রাগ, কখনো কালা, কখনো অহঙ্কার, কখনো স্রেফ গায়ের জার। সাধ্য নেই মা আর বসে থাকেন লুকিয়ে। কালী বটে, কিন্তু কালা তো নন। ডাকের মত ডাক হলে শ্নতে পান ঠিকঠাক। কালা শ্ননে না আসেন, আসবেন ধমক খেয়ে। ভালো-মানুষের মত না আসেন, আসবেন ভয়ে-ভয়ে।

'এবার কালী তোমায় খাব।
গণ্ড যোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই
দুটার একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী
সর্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে
সেই কালী তার মুখে দিব॥'

'কে বলে তোরে দরামরী।
কারো দ্বংশ্থেতে বাতাসা
আর আমার এমনি দশা
শাকে অল্ল মেলে কই॥
কারো দিলে ধন-জন মা,
হস্তী অশ্ব রথচর।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেহ নই॥'

কিংবা---

বৈড়াই করো কিসে গো মা
বড়াই করো কিসে।
আপনি ক্ষ্যাপা পতি ক্ষ্যাপা
থাকো ক্ষ্যাপা সহবাসে।
তোমার আদি মলে সকলি জানি
দাতা তুমি কোন প্রেব্ধে॥
মাগী-মিন্সে ঝগড়া করে
রইতে নার আপন বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফেরে কেন দেশে দেশে॥'

আবার বলছে—

'মা হওয়া কি মুখের কথা।
কৈবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন যাতনা পেয়েছেন মাতা
এখন ক্ষুধার বেলায় শুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥'

শেষকালে অভিমানে ভেঙে পড়ছে রামপ্রসাদ—

'ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশী। দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না।'

বাস্তুর পাশে ডোবা, ডোবার পাশে বাগান। সেই বাগানে রামপ্রসাদকে দেখা দিলেন অমদা। দেখা না দিয়ে আর উপায় কি। এত ভাবে ডাকলে কি করে ৪৬ আর সরে থাকা যায়? শেষকালে কন্যা হয়ে ঘরের বেড়া বাঁধতে বসলেন। এই মাতৃসাধনা চরম হল রামকৃষ্ণে।

'মা, তুই কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন দেখা দিবি নে?'

এ আকুলতা শ্ব্দ্ মাকে লক্ষ্য করেই জানানো যায়। এ দাবি এ আবদার মা ছাড়া আর কে প্রেণ করবে?

দেখা দিবি নে? এই গলায় তবে ছবুরি দেব।

কোন মা ঘ্রমিয়ে থাকবে?

আবার বলছে, 'মা, আমি নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই না। কেবল তোমায় চাই। আমি মানুষ নিয়ে কি করব?'

'মা, প্রেলা উঠিয়েছ, সব বাসনা যেন যায় না। মা, পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না? তাই তো তুমি মা, আর আমি তোমার ছেলে। মা'র ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে?'

সাধ্য কি, এমন ছেলেকে মা কোলে না নেয়!

রাত্রে একলা রাস্তায় কে'দে-কে'দে বেড়ায় রামকৃষ্ণ। আর বলে, 'মা, বিচার-ব্যদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

বিচার-বিতর্ক ভেসে গেল। রইল শ্ব্ধ ভক্তি আর ভালোবাসা। মাকে ভালো-বাসতে পারলে আর ভাবনা নেই। আর, ভালোই যদি বাসবি, মা'র মতন আর কে আছে ভালোবাসবার?

কাতি কি-গণেশকে বললেন ভগবতী, যে আগে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে গলার এই রত্নহার দেব। কাতি কি তথ্নিন ময়্রে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ শ্ব্ধ মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলে। মা'র মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। প্রসন্ন হয়ে গণেশকেই হার দিলেন ভগবতী। অনেক পরে ঘ্রের এসে কাতি কের তো চক্ষ্মিপ্রে। দাদা দিব্যি হার পরে বসে আছেন।

'মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়। আচ্ছা মা, যদি না-বলতাম, আমি খাবো, তা হলে কি যেমন খিদে তেমন খিদে থাকত না? তোমাকে বললেই তুমি শ্নবে, আর ভিতরটা শ্ব্ব ব্যাকুল হলে তুমি শ্নবে না—এ কখনো হতে পারে? তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন, প্রার্থনা করি কেন? ও! যেমন করাও তেমনি করি।'

এই সরলতা এই ব্যাকুলতা এই আন্তরিকতার কাছে মা কি ধরা না দিয়ে পারেন?
মা-তে ওতপ্রোত হয়ে আছে রামকৃষ। মা ছাড়া আর কিছু নেই জীবজগতে।
মা-ই আমাদের একমাত্র মাধ্রী। বিনি মানসী তিনিই আবার মান্ষী।
তাই বতক্ষণ গর্ভধারিণী মা আছেন ততদিন তাঁতেই জগন্জননী আরোপ করতে
হবে।

'আমি মাকে ফ্লচন্দন দিয়ে প্জা করতাম।' বললে রামকৃষ্ণ, 'সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেছেন!' কিন্তু যখন মা থাকবে না, কিংবা প্জা থাকবে না, তখন? তখন অন্য কথা। তখন মা'র মনোমূর্তি। তখন বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতা।

'মা, প্জা গেল, জপ গেল, দেখো মা যেন জড় কোরো না। সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি—আর তোমার নামগ্রন কবিব, গান করব মা। আর শরীরে একট্র বল দাও, যেন আপনি একট্র চলতে পারি। যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।'

শর্ধর গান নয়, নৃত্য করছে রামকৃষ্ণ। আমাদের নিত্যানন্দ ঠাকুর এখন নৃত্যানন্দ।

মাকে কখনো আদর করছে, শাসন করছে কখনো। কখনো বিলাপ করছে, কখনো বা মুখ ভার করে থাকছে। কখনো মিনতি করছে, কখনো বা জোর ফলাচ্ছে। কখনো বা রণ্যরসের তরণ্য তুলছে।

> 'কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি। দোনো ছাকরা বি সাৎ দোনো ছাকরি বি সাৎ আর এক বেটা জালিপ-কাটা বাঘটা কামড়ে নেছে টা টি॥ একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা ভাঙল বাড়োর পাঁজর-কটি। শিব মলে অনাথ হবে কাতিক গণেশ ছেলে দাটি॥'

গালে হাত দিয়ে অবাকের ভাব করে নাচছে রামকৃষ্ণ।

- 'আই মা কি লাজের কথা
মিনসের উপরে মাগী।
বেটির পদতলে পড়ে ভোলা
অপর্প এক যোগী॥
নয়নে না দেখ চেয়ে
শিব আছেন শব হয়ে
আবার কে দেখেছে এমন মেয়ে
কুল-লম্জা-ভয়-ত্যাগী॥'

আবার অন্য রকম তাল ধরছে:

'কোন হিসেবে হরহাদে দাঁডিয়েছ মা পদ দিয়ে। সাধ করে জিব বাড়ায়েছ

যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল মা তোরে শ্বধাই তারা
এমনি কি তোর কাজের ধারা
তোর মা কি তোর বাপের ব্বক
দাঁড়িয়েছিল অমনি করে?

'রসো বৈ সঃ যে তিনি। নানা ভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবে তো হবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নইলে কেশবদের মত খালি দ্য়াময়, প্রভূ বললে কি রস হয়?'

রামকৃষ্ণে যেমন সর্বধর্ম সমন্বয় তেমনি সর্বরসসমাশ্রয়।

মা-ও রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন নানান ভাবে। নানান রস-বেশে।

এক দিন মুসলমানের মেয়ে হয়ে চলে এলেন। ছ-সাত বছরের মেয়ে। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াতে লাগল আর ফিচকেমি করতে লাগল। একবার চোখ নাচাল, অমনি নীল আকাশে গ্রহ-তারা সব দ্বলে উঠল একস্থেগ।

কালো পেড়ে কাপড় পরনে শ্রীগোরাজ্য হয়ে এক দিন দেখা দিলেন হৃদয়ের বাড়িতে।

তার পর, হলধারী যখন যন্ত্রণা দিচ্ছে আর বলছে র্পে-ট্রপ কিছ্র নেই, তখন এক দিন মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করলে রামকৃষ্ণ। মা রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন। বললেন, তুই ভাবেই থাক।

'এক-একবার ও-কথা ভূলে যাই বলে কণ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী যতক্ষণ না শ্বনছি বা প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হচ্ছে ভাবেই ভূবে থাকব, থাকব ভক্তি নিয়ে।'

সেই সহজ কথাই কেশবকে শেখাতে বসল।

'দ্বধ কেমন? না, ধোবো-ধোবো। দ্বধকে ছেড়ে দ্বধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দ্বধের ধবলত্ব ছেড়ে দ্বধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি নিত্য তিনিই ব্রহ্ম, যিনি লীলা তিনিই কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।'

কালীতত্ত্ব জানবার জন্যে ধরে বসল কেশব। কালী অত কালো কেন?

'কালী কি কালো? দ্রে, তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।' বললে রামকৃষ্ণ। 'আকাশ দ্র থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখ, কোনো রঙ নেই। সম্বদ্রের জল দ্র থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই।' ভাবে বিহ্বল হয়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'মা কি আমার কালো রে? কালর প দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।' মা'র একান্ত কাছটিতে সরে এসেছে রামকৃষ্ণ। কাছে এসে আলোয় আলোময় ৪(৬৮)

259432

দেখছে। সরে আসতে-আসতে নিজেই মা-তে মিশে মা হয়ে গিয়েছে। 'শ্যামা প্রন্থ না প্রকৃতি? এক জন ভক্ত প্রজাে করছিল। এক জন দর্শন করতে এসে দেখে ম্তির গলায় পৈতে। তুমি মা'র গলায় পৈতে পরিয়েছ? দর্শক আপত্তি করলে। ভক্ত বললে, ভাই, তুমিই চিনেছ। আমি এখনাে চিনতে পারিনি, তিনি প্রব্রুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি।'

তাকেই তো বলে যোগমায়া, অর্থাৎ প্রব্রস্থপ্রকৃতির যোগ। প্রব্রষ্ঠ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। আর, প্রব্রের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছে, হনন-পালন করছে। এক ছাড়া আর নেই। যা প্রব্রষ্ঠ তাই প্রকৃতি। যা বিদ্যুৎ তাই বৈদ্যুত শক্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যেই তো বঙ্কিম ভাব।

মনোমোহন মিত্তিরের বোনকে বিয়ে করেছে রাখাল। রাখালের বয়েস তখন আঠারো। বিয়ের পর ভংনীপতিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে মনোমোহন।

এ কে? রাখালকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক।

ভাবম্বথে থেকে মাকে এক দিন বলেছিল রামকৃষ্ণ, 'মা গো, বিষয়ী-সংসারী লোকের সংগ্র কথা বলতে-বলতে জিভ জালে গেল।'

মা বললেন, 'ভয় নেই। শ্বন্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তেরা আসছে একে-একে।'

'এক জনকে সংগী করে দাও আমার মত। আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু মা, ইচ্ছা করে, একটি শ্রন্থভক্ত ছেলে আমার সংখ্য থাকে। সেইর্প একটি ছেলে আমায় দাও।'

এর কিছ্ম দিন পরে ভাবচক্ষে রামকৃষ্ণ দেখতে পেল, বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেন, ও ওখানে কেন? এ কি কাণ্ড?

হ্দয়কে বললে সেই দর্শনের কথা। হ্দয় আনন্দ করে উঠল। বললে, 'মামা, নিশ্চয়ই তোমার ছেলে হবে। তাই দেখেছ।'

'সে কি রে?' চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। 'সে কি রে? আমার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে?'

রামকৃষ্ণ এক দিন বসে আছে নিরালায়, হঠাৎ মা এসে তার কোলের মধ্যে একটি ছেলে ফেলে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ছেলে চেয়েছিলে না? এই তোমার ছেলে।' সে কি? আমার আবার ছেলে কি?

मा वृत्तिपरा फिल्नन, भारतीदात भूत नरा, मानम भूत।

রাখালের দিকে এক দ্রুটে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ছেলে!

'তোমার নামটি কি?' তৃষিত কর্ণে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'গ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।'

সমস্ত হ্দয় দ্বলে উঠল। সমস্ত স্থি ভরে গেল বাঁশির স্বরে। নীল যম্বনার জলে। 'সেই নাম! রাখাল, রজের রাখাল!' ভাবে ডুবে গেল রামকৃষ্ণ। আর কোনো কথা নেই। আর শ্ব্ধ একটি মাত্র স্নেহস্বর: 'এখানে আবার এক দিন এস। আবার এক দিন।' আর রাখাল কী দেখল? এ কে? দিব্যদীপত অঙ্গে নিয়ে এ কে বসে আছে তার চোখের সামনে? রাখাল দেখল মা বসে আছে। মা, তার মা। জীবজগতের মা। তার পর আরো ক'দিন পর কলেজের ছ্বটির শেষে এক দিন একা-একা চলে এসেছে রাখাল।

'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?' আকুল হয়ে ডাকলে রামকৃষ্ণ: 'আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।'

রাখালের মনে হল সে যেন তিন-চার বছরের ছেলে। আর তার সামনে বিশ্রামশানত কোল পেতে তার মা বসে আছেন। মা কালী, মহাকালী। শ্যামশ্রীতে স্নেহশ্রী। রামকৃষ্ণের কোলের মধ্যে গিয়ের বসে পড়ল রাখাল। রামকৃষ্ণ সন্দেহে হাত ব্লুতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর রাখাল নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের স্তনপান করতে লাগল। রামকৃষ্ণই মা। রামকৃষ্ণই মাতৃসাধনার চরম।

তাই তো মা বলে ডাকি। মা বলে যখন ডাকি তখন তোমাকেই ডাকি। আমরা কি কালী চিনি না দ্বর্গা চিনি? আমরা শ্বধ্ব তোমাকে চিনি। আমরা মা বলে ডাকলে আর কেউ সাড়া না দিক, তুমি দেবে। তোমার ডাক, তুমিই তো ভালো চেন। তুমিই তো সংসারের কানে দিয়ে গেছ এই ডাক। এই সংক্ষিপ্ত একাক্ষর মন্ত্র। তাই তোমার সাধ্য কি, তুমি থাকো নিশ্চল হয়ে।

তার পর এক দিন নিজের ডাকে যদি নিজে সাড়া দাও, প্রভু, তবে আর আমাদের কালীই বা কি, ব্রহাই বা কি।

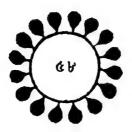

বিজয়কৃষ্ণকে লিখে পাঠাল কেশব সেন : বন্ধ্র, একবার রামকৃষ্ণ পর্মহংসকে দেখবে এস।

বন্ধ্? তা ছাড়া আবার কি। হোক দলাদলি, হোক রেষারেষি, হোক বাদ-বিতন্ডা, তারা সতীর্থ। তারা এক তীর্থের যাত্রী। যারা সমানতীর্থসেবী তারাই সতীর্থ। তারা এক গ্রের ছাত্র। এক পাঠশালার পড়্রা। তাদের দ্জনের একই ঈশ্বরসম্পান।

তথন তাদের ঝগড়া চরমে উঠেছে। তব্ লিখে পাঠাল কেশব : বন্ধ্, এমনটি তুমি আর দেখনি।

শান্তিপরে প্রভু অন্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। বাপের নাম আনন্দ-কিশোর গোস্বামী। নিত্যপ্রজার শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁথে এক দিন হঠাৎ পর্বীর দিকে যাত্রা করলেন আনন্দকিশোর। বাসনা জগন্নাথ দর্শন। যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটে নয়, ব্রকে হেঁটে। গণ্ডি কেটে-কেটে। প্রবী পেণছর্তে এক বছর লাগল। মাটির ঘষায় ব্রকে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে তব্র হটছেন না আনন্দকিশোর। ঘায়ের উপর ন্যাক্ডা জড়িয়ে নিয়েছেন।

ভত্তের যদি ন্যাকড়াও না জোটে, তব্ব ভক্ত ন্যাকড়ার আগ্বন।

জগন্নাথ স্বপন দিলেন। 'তুই বাড়ি যা, আমি পত্র হয়ে তোর ঘরে আসব।'

পরে? দর্-দর্বার বিয়ে করেছিলেন আনন্দকিশোর, দর্ই স্ত্রীই গত হয়েছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। প্রায় পণ্ডাশ বছর বয়স হল, এখন আর তবে পর্ত্ত কি! কিন্তু স্বাম্বাক্য কি নিচ্ছল হবে?

তৃতীয় বার বিয়ে করলেন আনন্দকিশোর। বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার গোরী জোন্দারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

সেদিন ঝ্লন-প্রিমার রাত। প্রিমার চন্দ্র, কিন্তু সবাই বলে কৃষ্ণচন্দ্র।

কিন্তু গোরীপ্রসাদের ঘরে সেদিন বিপদ উপস্থিত। পরের দ্বঃথে মন কাঁদে, কোন এক দেনদারের জামিন হয়েছিলেন গোরীপ্রসাদ। সেই দেনদার হঠাৎ ফেরার হয়েছে। তাই জামিনদারের বিরুদ্ধে ক্রোকী পরোয়ানা বেরিয়েছে আদালত থেকে। অস্থাবর ধরবার পরোয়ানা, আদালতের পেয়াদা চডাও হয়েছে বাডিতে।

সে সব দিনে আদালতের পেয়াদা মানে কৃতান্তের অন্তর। বাড়ির মেয়েরা পেয়াদা দেখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। স্বর্ণময়ী পালাল বাড়ির পিছনে পিট্রলি গাছের নিচে ঘন কচবনের মধ্যে।

স্বর্ণময়ী আসমপ্রসবা।

ক্রোকের হাঙ্গামা চুকে গেল, বাড়ির মেয়েরা সব একে-একে ফিরল বাড়িতে। কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? স্বর্ণময়ী কোথায় গেল?

খ্রজতে-খ্রজতে পেল তাকে কচুবনে। এ কি! তার কোলে প্রসন্নহাস হিরশ্ময়বপন্ শিশ্ব।

বিপদ কোথায়! বিপদের দিনে বিপদভঞ্জন। বিপন্নপালক।

এই শিশ্বই বিজয়কৃষ্ণ।

নিম গাছের নিচে জন্মেছিলেন শ্রীচৈতন্য। পিট্বলি গাছের নিচে জন্মালেন বিজয়কৃষ্ণ।

আর আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ জন্মালেন ঢে°কিশালে। জন্মেই উন্নের ছাই মেখে বিভূতিভূষণ হলেন।

রামকৃষ্ণের রঘুবীর, বিজয়কৃষ্ণের শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, মন্দিরের দরজা বন্ধ। প্রজারী এসে দরজা খুলবে।

শিশ্ব বিজয়কৃষ্ণ সেই দরজা ঠেলছে প্রাণপণে। কাঠের রঙিন বল্ নিয়ে সে খেলছিল, সে-বল্ সে খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজে পাচ্ছিস্ না তো এখানে কি! 'এই শ্যামস্করই আমার বল্ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ও-ও যে খেলছিল আমার সংখ্যা

কে শোনে কার কথা! দরজা যখন খুলতে পারছে না গায়ের জোরে, তখন কাকুতি-মিনতি করছে। দাও না আমার বল্। কেন বসে আছ দোর এ°টে? বাইরে বেরিয়ে এস না।

দাঁড়াও। কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? শিশ্ব বিজয়কৃষ্ণ এক লাঠি নিয়ে এসেছে। প্রেরী এসে দরজা খ্লালেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখব।

দরজা খোলা হলেও মন্দিরে তাকে ঢ্কতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয়নি।

সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। মা এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতট্বকু। শ্যামস্বদরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অমজল গ্রহণ করবে না সে।

মা ঘরে ভাত রেখে শর্মে পড়লেন। খিদের কাছেও যে হার মানে না সে কেমনতরো ছেলে!

মাঝ রাতে ঘ্রম ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে। 'যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।' গলার স্বর বদলাল বিজয়।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাইনি। কিন্তু তাই বলে তুমি কেন খেলে না?'

স্বর্ণময়ী তো বাক্যহীন।

'বেশ, বেশ, দুজনে একসঙ্গে খাই এস।'

ঢাকা তুলে ভাত খেতে লাগল বিজয়। তার সঙ্গে আরো এক জন কে খাচ্ছে।
শিকারপর্রের পাঠশালায় ভার্ত হয়েছে বিজয়। ভীষণ কলেরা লেগেছে
শান্তিপর্রে। চক্ষের পলকে বহু লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার মধ্যে অনেকগ্লো
বিজয়ের সমপাঠী।

বিজয়ের বেদনার চেয়ে বিস্ময় বেশি। যে মাদ্বরে তারা বসত সে মাদ্বর আছে, যে বই তারা পড়ত সেই বই আছে, যে জিনিস নিয়ে খেলাধ্বলো করত সেই জিনিসগ্বলো আছে। অথচ তারা নেই। এ কখনো হতে পারে? ঐট্বকু শিশ্ব মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যা একবার থাকে তা কি আবার না-থাকে? যা একবার হয় তা কি আবার না-হয়?

চিন্তায় হাব্যভূব্ খাচ্ছে শিশ্। কে তাকে মীমাংসা করে দেবে? কে তার সেই গ্রুমশাই?

এক দিন ভারি মন নিয়ে চলেছে পাঠশালায়। হঠাৎ তার সেই মৃত সমপাঠীরা দর্শন দিলে তাকে, দিনের আলোয়, পথের মধ্যে। বলে উঠল সমস্বরে: 'বিজয়, আমরা আছি।'

আমরা আছি? আমরা যদি আছি, তবে নিশ্চয়ই তিনিও আছেন।

পাঠশালায় চলে এল একছন্টে। পাঠশালার গ্রন্থ ভগবান সরকার, তাঁকে বললে সব বিজয়। ভূতের গলপ বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন গ্রন্থমশাই। বিজয় জেদ ধরল, আপনি একবার চলন্ন আমার সঙ্গে। সেই ঝোপের পাশে, পথের উপর। নেইআঁকড়ার পাল্লায় পড়েছেন গ্রন্থমশাই। শেষে তিনি শক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলছিস?' তাদের কথা তুই শোনাতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

সেই চেনা জায়গায় নিয়ে এল গ্রুমশাইকে। কিন্তু কোথায় সেই ছেলের দল? কোথায় তাদের সেই কচি গলার কলস্বর?

ওরে তোরা কোথায়? তোরা কথা ক। আমরা শ্ব্ধ আমাদের কথা কইছি। তোরা তোদের কথা ক। তোদের কথাই তাঁর কথা।

চার দিকে শ্বধ্ মোনময় ম্ব্ধরতা। এ কি গ্রন্মশাইদের কানে ঢোকে? তারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ চায়। বলে, দেখাতে পারো? শোনাতে পারো?

'যত সব ফাজলামো—' ভগবান সরকার মারতে উঠলেন বিজয়কে।

হঠাৎ একসঙেগ কতগর্নল ছেলে কলধর্নি করে উঠল : 'গ্রের্মশাই, মারবেন না বিজয়কে।'

উদ্যত হাত অসাড় হয়ে গেল। ব্যাকুল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগলেন ভগবান সরকার।

'এই যে আমরা। এইখানে, এইখানে। সবখানে—'

বিজয়কে বৃকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবান সরকার। কে কার গ্রুর্? যে দেখায় আর শোনায় সেই তো আচার্য।

সেই তো দ্রন্টা, স্রন্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা।

প্রকদর প্জারী মরে রহমুদৈত্য হয়েছে। থাকে গাছের উপর। আগে শ্যামস্করের প্জারী ছিল। প্রজা করত আর জিনিস সরাত। ভোগ-নৈবেদ্য শ্র্য্ নয়, আরো কিছু মোটা জিনিস। তারই পাপে এই গতি।

কিন্তু বিজয়ের উপর ভারি টান। তার সর্বত্র অপদে গতায়াত, তাই আপদে-বিপদে সব সময়ে সে বিজয়কে রক্ষা করে। থাকে তার সঙ্গে-সঙ্গে। কখনো দেখা দেয় কখনো বা দেয় না।

যাত্রা শ্নেতে-শ্নেতে ঘ্রমিয়ে পড়েছে বিজয়। আসর ভেঙে গিয়েছে। যে যার মনে কখন ফিরে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। ফরাসের একধারে বিজয় শ্বধ্ব একা ঘ্রমিয়ে। ঘ্রম ভেঙে চোখ চেয়ে তো তার চক্ষ্বিশ্বর। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, সংগী-সাথী নেই কেউ ধারে-কাছে, এখন সে বাড়ি ফেরে কি করে?

খড়মের শব্দ শোনা গেল চটপট। হাতে লপ্টন আর লাঠি, কে এক জন কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'চল্, পে'ছে দিয়ে আসি।'

এমনি আরো কয়েক বার সে পেণছে দিয়ে এসেছে। বিপদে বা বিপথে পড়লেই স্বাঠি হাতে প্রক্রনর এসে দেখা দেয়। 'ঐ লোকটা কে রে?' এক দিন জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী। 'কোন লোক?'

'যে তোকে বাড়ি পে'ছে দিয়ে যায়?'

'বা, আমি তো জানি তুমিই পাঠিয়ে দাও ওকে। আমাকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে বুঝি লোক রেখেছ। তবে—'

'শোন, ওর সংগ করবি নে। ও ব্রহ্মদত্যি।'

হোক ব্রহ্মদৈত্য। দৈত্য থেকেই ক্রমে এক দিন ব্রহ্মে নিয়ে পেশছন্ব।
বিজয় না চাইলে কি হবে, প্রন্দর তাকে ছাড়ে না। বলে, আমি যতদিন আছি,
ততদিন তোকে আগলে যাব।

'কিন্তু মা বলেছে, গ্রায় যদি তোমার পিণ্ড দিই?'

वाम्, जा रालरे वन्धन माङि। जारालरे छिध्त याता। क्रामान्यसन।

'কিন্তু, দেখো, তোমরা যেন গয়ায় মরে ভূতু হয়ো না।' হেসে উঠল প্রন্দর।

সেদিন গান শ্বনে বাড়ি ফিরতে বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে।

প্রকলর বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির আঙিনার ভেতর দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। গাছে বাঁদর আছে, ডালপালায় ঝ্পঝাপ করলে ভয় পেয়ো না।' অমনি গাছের উপর থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যাংগ করে: 'বেশ বলেছ যা হোক। গাছে যখন আছি তখন বাঁদর ছাড়া আর কি। কিন্তু ছেলেটার কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দেব না কি?'

তার মানে ছেলেটাকে ভয় দেখাবে। পর্বন্দর তেড়ে এল। বললে, 'ঐ যে বলেছে মরলেও স্বভাব যায় না তোদের হয়েছে তাই—'

ঝগড়া বাধে দেখে বৃক্ষম্থ আরেক জন মধ্যম্থতা করতে এল। গম্ভীর গলায় বললে, 'পরলোক দেখ! পরলোক দেখ!'

শ্বধ্ব পরলোক নয়, পরম লোককে দেখব। যা প্রেত ও প্রাস্থিত তাই এক দিন মহা-স্থিতের কাছে পেণছে দেবে। সেই তো আদি বাড়ি। সেখানেই তো আসল উপনয়ন।

ন বছর বয়সে উপনয়ন হল বিজয়ের। টোলে গিয়ে ঢ্বকল। এক বছরে ম্বংববোধ মুখস্ত করে ফেললে। তার পর নিয়ে পড়ল সাংখ্য আর বেদান্তদর্শন।

কিন্তু যতই পড়ো আর লড়ো, তার মুখে শুখু এক বর্ণি। সে বর্ণির নাম 'হরিবোল'। বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী হরি-ভোলা সংসারে বাস করে না, বাস করে হরি-বোলা সংসারে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন আসে তখনই মুখে ধর্নন করে : 'হে শ্রীহরি—'

এই শ্রীহরি ডাকটিই পর-পর তিন বার তিন রকম স্বরে সে উচ্চারণ করে। এমন কর্ণ এমন আর্দ্র সেই স্বর যে তপত চিত্ত শীতল হয়, তৃষিত চিত্ত ত্তিরে ওঠে। মনে হয় সর্বতীর্থময় হরি যেন বাস করছেন এই দক্ষিণেশ্বর তীর্থে। নামাণিনতে দক্ষীভূত হয়ে যাচ্ছে—বিজয়কুষ্ণকে চিনতে পারল রামকুষ্ণ।

বিধোত হয়ে যাচ্ছে পরমপাবনী ভক্তিতে। এসেছে সেই ক্ষমা, বৈরাগ্য আর মান-

শ্ন্যতা। সেই আশাবন্ধসম্ংকণ্ঠা, ভগবানকে পাবার জন্যে বেগবতী আশা আর না পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিকী কাতরতা। সেই নামগানে সদার্হি। আসক্তিস্তং-গ্র্ণাখ্যানে, প্রীতিস্তংবসতিস্থলে। বিজয়ের সর্বাঙ্গে সেই ভাবকদম্ব পরিস্ফর্ট। ঠাকুরের তখন হাত ভেঙে গেছে, খ্রব কণ্ট পাচ্ছেন।

একজন ব্রাহার ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মাক্ত, এই কণ্টটাকু ভুলতে পাচ্ছেন না?'

ঠাকুর বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।'



কলকাতার এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল বিজয়কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ভাদন্ড়ীর মেয়ে যোগমায়াকে বিয়ে করলে। বিজয়ের বয়স আঠারো আর যোগমায়ার ছয়। বিজয়ের দুই বন্ধ্ব রামময় আর কৃষ্ণময় খুন্টান হয়ে গেল।

বিরক্তিতে বিদ্রান্ত হল না বিজয়, বেদনায় ভাবতে বসল। হিন্দর্ধর্মের অনুষ্ঠানে তুলসী-বিল্বপত্রের সঙ্গে অনেক আগাছা এসে ভিড়েছে। তাই লোকে আম্থা হারাচ্ছে। রাস্তা হারাচ্ছে। উন্মার্গগামী হচ্ছে।

এখন উপায় কি।

রংপর্রে শিষ্যবাড়ি গিয়েছিল, শিষ্য মন্ত্র আওড়ে পা-পর্জা করলে। বললে, তুমি জ্ঞানবর্তিকা জেবলে অজ্ঞানের চক্ষরবুন্মীলন করেছ, তোমাকে প্রণাম।

ছাই করেছি। কিছ্ম করিনি। আমার নিজের চোখ কে খ্লেল দেয় তার ঠিক নেই, আমি গেছি পরের চোখ খ্লতে। একেই বলে গয়ায় মরে ভূত হওয়া। করব না আর কপটাচরণ।

যজমানগিরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে খেটে খাব কলকাতায়। পড়ব মেডিকেল কলেজে।

রংপর থেকে বগর্ড়ায় এল বিজয়কৃষ্ণ। বগর্ড়ায় তিন জন ব্রাহরভন্তের সঙ্গে দেখা হল। এরা তো চমৎকার। যেমন শর্নেছিলাম তেমন তো নয়। মদও খায় না, স্বেচ্ছাচারও করে না। শর্ধর ঈশ্বরের কথা কয়। সেই তো 'অমৃতস্য পরং সেতু'। বাক্যে তাঁর প্রকাশ হয় না অথচ বাক্যই তাঁর প্রকাশ।

কলকাতায় এসে ব্রাহমুসমাজে হাজির হল এক দিন। সেদিন দেবেন ঠাকুর বস্কৃতা দিচ্ছেন। বস্কৃতার বিষয়—'পাপীর দৃদ্দা ও ঈশ্বরের কর্না'। বস্কৃতা শন্নে বিজয় অভিভূত, দ্রবীভূত হয়ে গেল। নিজেকে হঠাং মনে করল নিরাশ্রয় বলে। নিজন, নিঃসহায় বলে। প্রার্থনা করতে বসল। 'এইমাত্র শনুনলাম তুমি অনাথের নাথ, তুমি দীন জনের বন্ধ্ন। তবে আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি রাখো। তোমাকে যে পায়নি তার মত আর দীন কে! তুমি আমার, এই নিকট অন্ভূতি যার নেই সেই তো অনাথ। আমি আর কোথাও যাব না, আর কোথাও ঘ্রব না, এই তোমার দ্রার ধরে পড়ে রইলাম—'

তাঁর দরজায় তিনি যে আমাকে পড়ে থাকতে দেবেন এই তো তাঁর অনেক দয়া। ভিখারীকে দোরগোড়ার স্থানটাকুই বা কে দেয়!

শুধু শরণাগতিতেই শান্তি। সর্বসাধনস্তম্ভর্পা শরণাগতি।

'শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মে শান্তিরেধি।' যা আপনাতেই শান্তি সেই শান্তিই আমার হোক।

ঠাকুর বললেন, 'কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।'

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়ছে বিজয়কৃষ্ণ। সাহেব অধ্যক্ষের সংগ ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধেছে। বিজয় সেই ছাত্রদলের পাণ্ডা।

ব্যাপার কি?

এক ছাত্রকে ওষ ব্রধচুরির অপবাদ দিয়ে পর্নলিশে সোপর্দ করেছেন অধ্যক্ষ। শ ব্রদ্ব তাই নয়, জাত তুলে বাঙালীদের গাল দিয়েছেন। আর যায় কোথা! বিজয়ের নেতৃত্বে ছাত্রেরা সব কলেজ ছেড়ে দিলে।

এই নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা বিজয়কুষ্ণের।

বিজয়কে দেখে বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে না। দুই তেজস্বী চক্ষা সত্যের আলোতে জনলছে। দৃশ্ত ব্যক্তিমে অবক্র নিভীকিতা। শৃধ্য তাই নয়, সঙ্গে তীব্র ঈশ্বরানারাগ।

বিজয় বললে, 'আপনার বোধোদয়ে সবই তো লিখেছেন, কিন্তু সত্যিকার বোধোদয় হয় যাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর কথাই কিছু নেই।'

কোনো উত্তর খ'জে পেল না বিদ্যাসাগর। বিদ্যার সে সাগর বটে কিন্তু তার নামের প্রথমেই যে ঈশ্বর তার দিকেই বৃত্তির তার চোখ পড়েনি।

বোধোদয়ের পরের সংস্করণে 'ঈশ্বর' এল। নতুন পাঠ। কিন্তু নব-নবায়মান রস। পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হল বিজয়কৃষ্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে লাগল। শ্বেদ্ব বক্তৃতা নয়, প্রচারণা। চাই ব্রহ্মবিদ্যা, পরা বিদ্যা। জড় ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার সারমর্মই হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম।

এই সময় কেশব সেনের সঙ্গে আলাপ হল বিজয়ের। আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই গভীর বন্ধ্বতা। একে অন্যের দর্পণ হয়ে দাঁড়াল। এ দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখে না, পরাবরের মুখ দেখে।

মেডিকেল-কলেজের শেষ পরীক্ষা কাছে, বিজয় বললে, পরীক্ষা দেব না, ব্রাহারধর্ম প্রচার করব। দেশে-দেশে দিকে-দিকে ঈশ্বরের নাম গেয়ে বেড়াব এই ব্যাকুলতাই আমার জীবনের আকর্ষণ। জীবিকার চেয়ে জীবন বড়। জীবনের চেয়ে জীবনবল্লভ।

কিন্তু প্রচার মাথের কথা নয়। কেশব বললে, দস্তুরমতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে।

'তাই করব।' পড়াশোনা করে পাশ করলে সহজেই। ধর্মের বৈজয়ন্তী নিয়ে বিজয় বের্ল দিশ্বিজয়ে।

'এ যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' আপত্তি করল বন্ধ্রা। 'পেট চলবে কি করে?'

'যিনি মর্ভুমিতে ঘাস বাঁচিয়ে রাখেন, তিনিই রাখবেন।'

মহিষি বললেন, 'নিদি'ট কিছ, বৃত্তি দেওয়া যাক তোমাকে।'

প্রবৃত্তির বৃত্তি করতে আসিনি। ঈশ্বরই আমার উদ্যম, ঈশ্বরই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর উপরে যদি সত্যি আমার নির্ভার থাকে তা হলেই আমি অভীঃ।

সংসারে তার জায়গা হয়নি, তাই বলে সংসারকে ত্যাগ করেনি বিজয়কৃষ্ণ। শান্তিপ্রর তাকে তাড়িয়েছে কিন্তু বিজয় চলেছে আসল শান্তিপ্ররে।

তার গতি দুর্গবিঘাতিনী, তার বাণী অপরাখ্মুখী।

কলকাতা ব্রাহাসমাজের উপাচার্য হল বিজয়।

ব্ধবার, উপাসনার দিন। প্রলয়ংকর ঝড়ব্ ফি হচ্ছে। পথঘাট ডুবে গেছে, গাছ পড়েছে অনেক, গাড়ি-ঘোড়া জনমানবের চিহা নেই। জলস্রোতে মৃতদেহ ভাসছে। ঘোর অন্ধকার। কার সাধ্য রাস্তায় বেরোয় এই দুঃসময়ে?

বিজয়ের সাধ্য। প্রথমে হাঁট্জল থেকে গলাজল। তার পরে সাঁতার। পথনদী পার হয়ে শেষ পর্যন্ত পেণছিল মন্দিরে। কিন্তু হা হতোহিস্মি, এক জনও আসেনি, ব্যাকুলতার ঝড়ে ভক্তির নদী সাঁতরে। বিশ্বাসের ভেলায় ভেসে। অশ্র্জলের বর্ষণে।

মন্দিরের চাকরকে পাঠাল আচার্যের কাছে। আচার্য মানে দেবেন ঠাকুরের কাছে। তিনি লিখে পাঠালেন: প্রকৃতির আজ করালম্তি, আজ এর মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করো।

একাই উপাসনায় বসল বিজয়। বিজয় একাই একশো।

কতক্ষণ পরে কেশব এল পালকিতে করে। বসে পড়ল উপাসনায়। নীরন্ধ অন্ধকারে দর্টি নিষ্কম্প দীপদ্বতি—কেশব আর বিজয়। স্বস্থ, শান্ত, স্পন্দন-বিরহিত। ব্রহ্মনিষ্পন্ন।

বিজয়ের দিন কাটছে অর্ধাশনে, কখনো অনশনে। চাঁদার খাতায় চার আনা আট আনা ভিক্ষে করে। কখনো বা দেড় পয়সার মর্নাড় খেয়ে। বাড়ির প্রাণগণে কাঁটানটে শাক ফলেছে অজস্র, তাই দিয়ে ভাত মেখে। তাও না জোটে তেকুল-গোলা দিয়ে। তব্ ঈশ্বরস্থলন নেই, নেই স্বভাবচ্যুতি।

কণ্ঠকংপে ক্ষরণপিপাসা নিবৃত্তি—এই কাম্যকর্ম নিজয়ের। 'অপ্লচিন্তা চমংকারা'— এ যেন বিজয়ের পক্ষে খাটে না। সে জানে তৃষ্ণাস্ত্র ছিল্ল না হওয়া পর্যন্ত জীবের সমস্তই দ্বঃখ, তৃষ্ণাচ্ছেদ থেকে যে কৈবল্য তাই একমাত্র আনন্দ। বিজয় আছে সেই বৃহদানন্দে, জগদানন্দে। যদি সে পৌত্তলিকতা বর্জন করে থাকে তবে সে স্বখ-শান্তি অর্থ-আরাম যশ-মান—সমস্ত উপাধিই বর্জন করবে। উপাধিরই বিকার, উপাধিরই মৃত্যু, আত্মা স্থির, নিবিচল।

আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। কেবল উপাধির যোগেই ভাবি আত্মাই বৃঝি কর্তা, আত্মাই বৃঝি ভোক্তা। অবিদ্যার বশেই নিজেকে দেহবান মনে করি। মন মায়া, আভাস মাত্র। আমাদের আসল অধিণ্ঠান চৈতন্যে। ঈশ্বব মায়ার অতীত। ঈশ্বর চৈতন্যুম্বরূপ।

বিজয় সেই চৈতন্যের দ্যোতনা।

কেশব আর বিজয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না পাদ্রিরা। খৃণ্টধর্মে আর আকৃণ্ট হচ্ছে না বাঙালী, রাহ্মধর্মেই পাচ্ছে তাদের পিপাসার পানীয়।

এখন কি করা! পাদ্রিরা ঠিক করল তর্কসভায় ব্রাহ্ম-প্রচারকদের আহ্মান করা যাক। তাদের তর্কে পরাস্ত করতে পারলেই বিদ্বংসমাজ কৃতনিশ্চয় হবে যে খৃষ্টধর্মাই শ্রেষ্ঠধর্ম।

তখন কেশব বিজয় আর প্রতাপ এলাহাবাদে। উপাসনার পরে মন্দিরে এক দিন এসেছে এক পাদি। মহাজ্ঞানী আর তর্কবীর বলে প্রখ্যাত। খোদ বিলেত থেকে এসেছে খৃষ্টান মিশনের প্রতিনিধি হয়ে। আগে পাদি, পরে বেনে, শেষকালে সৈন্য। এই ইংরাজী ক্টেনীতি। আগে মিষ্টি বৃলি, পরে টাকার ট্বং-ট্বং, শেষ-কালে অস্কের ঝঞ্জনা। সাদরে অভ্যর্থনা করল কেশব।

'তোমরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছ। সে বিষয়ে খোঁজ করতে এসেছি আমি। ধর্ম সম্বন্ধে আমি বিচার করতে চাই তোমাদের সঙ্গে। কি তোমাদের বস্তব্য, কি বা তার ভাব—'

চার দিকে তাকাল পাদ্র। কার সঙ্গে কথা কইব? কে তোমাদের মধ্যে উপয্কঃ? যাকে ইচ্ছে তাকেই বেছে নাও। কিন্তু তোমাকে কে বাছল, তাই ভেবে পাচ্ছি না। 'ঐ যে এক জন বসে আছে স্থির হয়ে, উপাসনা শেষ হয়ে যাবার পরেও যে নড়ছে না, ওর নাম কি?'

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'ওর সঙ্গেই আমি কথা কইব। ওকে বলো না, চেয়ারে এসে বসবে, ও ভাবে পা মুড়ে বসবার আমার অভ্যেস নেই।'

বিজয়ের ধ্যান ভাঙল। জানল সাহেবের অভিপ্রায়।

বললে, 'সাহেব, পাণ্ডিত্য তো অগাধ সণ্ডয় করেছ। আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রশ্ন থেকেই ব্বেথ নাও ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসার গভীরতা। ধর্ম কি? তার উৎপত্তি কোথায়? আত্মা কাকে বলে আর তার স্বর্প কি? সত্য কি জিনিস? কাকে মায়া বলে? পাপ কি, কেন?'

পাদি সাহেব এ পাশ ও পাশ তাকাতে লাগল, বললে, 'এ সব প্রশ্ন তো কই শর্নিনি কোথাও। এ আবার কি কথা। আমরা তো শর্ধ্ব বাইবেল জানি, বাইবেলই পড়েছি—'

'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ।' কেশব বললে, 'এ দেশ থেকেই ধর্ম আর সভ্যতা গ্রীস হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে। এ দেশকে জানো, বোঝো, তবে এসো এ দেশকে ধর্মে দীক্ষা দিতে। প্রশেনর উত্তর তুমি যদি নিজে দিতে না পারো, তোমার দেশে ফিরে যাও, সেখান থেকে উত্তর নিয়ে এস।'

স্ভির প্রথম প্রশেনর ভারতবর্ষই শেষ উত্তর।

ভারতবর্ষ বৃক্ষ, আর সব ছায়া। একে সেবা করো, উচ্ছিল্ল কোরো না। আমাদের সেবা মঙ্গলর্গিণী। 'সেবিতব্যঃ মহাবৃক্ষঃ'।

যথন তিনি দ্বের তাঁকে আরাধনা করি আর যখন তিনি কাছে তখন তাঁকে স্বখে সেবা করি। তিনি স্বখসেব্য দ্বারাধ্য। তিনি গ্রহাগভীরগহন হয়েও সহজ-স্বদর। তুমি, সাহেব, ব্বাবে না এ তত্ত্ব। আগে শ্রন্থা দিয়ে ব্রন্থিকে বিশ্বস্থ করো। পরে দেখ ভারতবর্ষকে।

আর বাক্যস্ফাট না করে চম্পট দিলে পাদ্রি সাহেব।

শুক্ত জ্ঞানে মন ভরে না বিজয়ের। মন ভত্তি চায় প্রীতি চায়। প্রীতিই একমাত্র মাধ্যবিষয়িণী। আর ভাগবতী প্রীতিই ভত্তি। ভত্তিতেই সমস্ত জ্ঞানের অবসান।

রাহা ধর্ম প্রচার করতে-করতে বিজয় বৃন্দাবনে এসেছে। উপাসনার মধ্যে হঠাৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা শারু করে দিলে। রাহারা যারা শানু ছিল তারা চণ্ডল হয়ে উঠল। এ কি পথস্থলন!

'কে জানে! স্পণ্ট চোখের উপর দেখলাম কৃষ্ণ গোঠে গর্ব নিয়ে যাচ্ছে।' শুধু তাই নয়, উপাসনায় বসে মাঝে-মাঝে 'মা' 'মা' করে ওঠে।

এ কী হচ্ছে! ক্ষন্ধ হয় ব্রাহনুরা। এ কি ভগবতী না জগদ্ধান্তীর আবাহন? কিন্তু সেই অধীর আতি স্পর্শ করে সবাইকে। এ তো বৈধী ভক্তি নয়, এ রাগান্ত্গা ভক্তি। শাসের শাসনে ঐশ্বর্যবানে যে ভক্তি তা বৈধী ভক্তি আর মাধ্র্যময়ী স্বভাবর্নিচর ভক্তিই রাগান্ত্গা ভক্তি। বৈধী ভক্তি পিতা, রাগান্ত্গা ভক্তিই মা। 'জয় জয় বিজয়ের জয়!' কেশ্ব চিঠি লিখছে বিজয়কে : 'ঈশ্বরকে একমান্ত

নেতাজ্ঞানে উচ্চকপ্ঠে তাঁর নাম কীর্তান কর। বৈরাগী হয়ে পদানত কর সংসারকে। উৎসাহের উত্তাপ দিয়ে জাগাও প্রস্কৃতকে, এক প্রীতির বন্ধনে স্বাইকে বে'ধে ফেল। যারা নিজেদের দরিদ্র বলে বোধ করছে, তাদের ভগবং-বিত্তে সম্লাটের চেয়েও ধনবান কর। দেশে-বিদেশে আমাদের রাজ্য বিস্কৃত হোক।

বাইরে প্রচার হচ্ছে আর এদিকে ঘরের মধ্যে চে চার্মেচি। বিধবা-বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে, রাহ্মমতে শ্রাম্থ —এই সব নিয়ে। তুমলে হটুগোল। কেশবকে সবাই খ্ল্টান বলতে শ্রুর্ করে দিয়েছে। শ্রুধ্ তাই নয় দিচ্ছে তাকে আরো অপকৃষ্ট অপবাদ। বইছে শ্রুধ্ ঈর্ষার বিষবায়।

বিজয়ের মন বিমুখ হয়ে উঠল। আছি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী ভব্তি নিয়ে, এ সব আবার কি সংস্কারের উৎপাত! যেন অধিষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠান বড়! বিজয় চলে এল কালনায়, ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে।

জল খেতে চাইল বিজয়। বললে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে কিন্তু আলাদা পাত্রে জল দেবে। বাবাজী বললে, 'যার জ্ঞান তারই তো ভক্তি। ভক্তি বাদ দিয়ে কি জ্ঞান সম্ভব? আমার পিপাসাও আজ চরিতার্থ করব। আমার কমণ্ডল্কতেই জল খান।' বাবাজীর পাত্রেই জল খেল বিজয়।

এক ঢোঁকে বাকি জল খেয়ে নিলেন বাবাজী। কমন্ডল, মাথায় ঠেকালেন।
'এ কি করলেন? ইনি যে ব্রাহা,।' কে এক জন চেণিচয়ে উঠল : 'এ'র যে পৈতেনেই।'

'আমার অন্বৈতেরও ছিল না। ব্রাহমুসমাজে গেছেন, কিন্তু সেখানেও আমার গোঁসাইই আচার্য।'

'আহা, আচার্যের কি বাহার! গায়ে জামা, পায়ে জনতো, আহা ফিটফাট ফনল-বাবন্টি!' বাঙ্গ করে উঠল সেই অভক্ত।

'প্রভুকে আমার পরিপাটি করে সাজাও।' ভগবান দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেনঃ 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রভুর ললাটে তিলক, শিরে জটাজ্টে ও গলায় তুলসীর মালা। সর্বাধ্যে বৈষ্ণব চিহ্ন।'

ব্রাহ্মমন্দিরে কীর্তন ঢোকাল বিজয়।

'কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, নেত্রের ভূষণ আমার সে র্প দর্শন, বদনের ভূষণ আমার সে র্প কথন, হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন, (ভূষণের কি আর বাকি আছে) আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরেছি গলে॥'

কেশবকে কীর্তনে দীক্ষিত করলেন ঠাকুর। কেশব গলায় খোল ঝোলালো।
মাঝখানে ঠাকুরকে রেখে সকলে নাচছে। কেশবও শ্রুর্ করলে নাচতে।
কেশব যেমন আসে তেমনি ঠাকুরও যান কেশবের বাড়িতে।
নিমাই সন্ন্যাস দেখতে কেশবের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। কেশবের এক খোসাম্দে
শিষ্য কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আর্পনি।'
কেশব ঠাকুরের দিকে তাকাল। হাসতে-হাসতে বললে, 'তাহলে ইনি কি হলেন?'
ঠাকুর বললেন, 'আমি তোমার দাসের দাস। রেণ্রুর রেণ্ব।'
কেশবকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। তার সঙ্গে তার অন্তরের মাখামাখি।
কিন্তু কাপ্তেন খজাহস্ত। সে বলে, কেশব দ্রুন্টাচার, সাহেবের সঙ্গে খায়, ভিন্ন
জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। 'আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে,
দেখতে যাই। আমি কলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?'

কাপেতন ছাড়ে না তব্। 'কেশব সেনের ওখানে যাও কেন তুমি?' 'আমি তো টাকার জন্যে যাই না। আমি হরিনাম শ্নতে যাই। আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা তো শেলচ্ছ—' তবে নিবৃত্ত হল কাপেতন। কেশবকে লক্ষ্য করে রখগরসের গান গায় রামকৃষ্ণ:

'জানি ওহে জানি ব'ধ্ব
তুমি কেমন রসিক স্বজন,
বিলা, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন।
নেচে ঘ্রের ঘ্রের
অভিমানে মুখ ফিরায়ে
বংধ্ব, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন॥
রমণীর মন ভুলাতে
নিতি হয় আসতে-য়েতে
কেন এলে নিশি প্রভাতে
ওহে, মদনমোহন বংশীবদন॥'

বিজয়কে কবে গান শোনাবে রামকৃষ্ণ? কবে তাকে নাচতে শেখাবে? কবে দেখবে তার গৈরিকবাস সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মৃতি? আর, বিজয়কৃষ্ণ কবে এসে রামকৃষ্ণের পদতলে পড়বে? বক্ষে ধারণ করবে সেই পাদপদ্ম? আর, সেই তো পরং পদং, পরা কাণ্ঠা।



ব্রাহমধর্ম প্রচার করছে বিজয়, আবার সেই সংখ্য চিকিৎসাও করছে। চার দিকে এত র্গী, চুপ করে বসে থাকলে চলে কি করে? যেট্কু জ্ঞান ভাণ্ডারে আছে তা পরিবেশন না করে শান্তি কই?

দর্শনী ঠিক করল আট আনা। কিন্তু শ্বধ্ব রোগ তো নয়, রোগের সঙ্গে নিষ্ঠ্রতম ৬২ রোগ—দারিদ্রা। তাই গরিব রুগীদের ওষ্ধ আর পথ্য জোগাতে গিয়ে দর্শনী অদুশ্য হয়ে গেল। দর্শনী নেই বটে কিন্তু হতে লাগল অপূর্ব দর্শন।

রাত্রে প্রায়ই স্বংন দেখে বিজয়। দেশনেতা স্বরেন বাঁড়্যোর বাপ দ্বর্গাচরণ বাঁড়্যো নামজাদা ডাক্তার। তিনি গত হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বংন প্রায়ই দেখা দেন বিজয়কে। কঠিন সব রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যান। বিজয় তাই বিছানায় কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে ঘ্যায়। স্বংন-পাওয়া প্রেসকৃপশান ভোরে উঠেই ট্যুকে রাখে। সে অন্ধকারে-ঢিল-ছোঁড়া ওষ্ধ নয়, সে একেবারে বিশল্যকরণী।

ডাক্তার হিসেবে বিজয়ের তাই জয়-জয়কার।

শ্বধ্ব ডাক্তার হিসেবে?

শান্তিপন্নের ওপারে গন্পিতপাড়া। সেখানকার এক রন্গী এসেছে বিজয়ের হাতে। সকালে একবার দেখে এসেছে, এখন আবার বিকেলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। শন্ধ্ব খোঁজ নেওয়া নয়, নতুন আরেক দফা ওষ্ধ দিতে হবে। কিন্তু যায় কি করে? বর্ষাকাল, নিদার্ণ ঝড়-বৃষ্টি শন্ব্ব হয়েছে। খেয়া বন্ধ, পাটনী রাজী নয় নৌকো ছাড়তে। তবে, উপায়? উপায় জগৎপিতা। কাপড়ের পার্গাড় করে ওষ্ধের শিশি মাথায় বাঁধল বিজয়, বর্ষার ভরা নদী পার হয়ে গেল সাঁতরে।

त्र्गी टाथ टारा प्रथल, प्रशास्त धन्वन्ठीत माँ फिरा।

সেই দ্বর্গাচরণই শেষে আরেক- দিন স্বংন দেখালেন। বললেন, 'তুমি কি শ্ব্ব্ব্ব্রের চিকিৎসা করেব না? তুমি শ্ব্ব্ব্ব্ আয়্র্বেদী নও, তুমি ভবরোগবৈদ্য।'

ভান্তারি ছেড়ে দিল বিজয়। থাকে বন্ধ্ব ব্রজস্বন্দর মিত্রের বাড়িতে। তাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখল তক্ষ্বনি: 'ভাই, আমার ভিখিরির ঘরে জন্ম, তাই আবার ভিক্ষের ঝ্বলি কাঁধে তুলে নিলাম। ব্যবসা করা আমার পোষাল না। তাই তোমার আশ্রম ছেড়ে চললাম আবার নির্দেদশে। ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে বহু দিন বেচে দিয়েছি, তাই তিনি আর আমাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত পোষণ কর্ক ব্রাহ্মধর্মকে। ব্রাহ্মধর্মই আচরণীয়। প্রচরণীয়।

শান্তিপন্নে নির্জানে এসে বাস করছে বিজয়। শন্ধন্ন স্থানের নির্জানে নয়, গন্থাশায়ী মনের নির্জানে। হঠাৎ এক দিন সেখানে দেখা দিল শ্যামসন্ন্দর। বিজয় তাকে ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু শ্যামসন্ন্দর যে ত্যাগীকেও ত্যাগ করে না। ছাড়তে শিখিয়েও যে ধরে থাকে। পথহারা করিয়েও যে পথ দেখায়!

'তোকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম, নিয়ে এলাম মন্দির থেকে মৃত্ত প্রাণ্গণে—' বললে শ্যামস্কার: 'আবার তুই এসে সেই ঘরে ঢ্কেছিস? ঢ্কেছিস সংকীর্ণ গণিডর মধ্যে? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় আগল ভেঙে—'

কে শোনে কার কথা! বিজয় ভাবলে ছলনা। নিরংশ জ্ঞানের জগতে ভাবের কজ ঝটিকা।

আরেক দিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মনাম সাধন করছে বিজয়, মনে হল রুম্ধ দরজায় কে

ঘা মারছে বাইরে থেকে। ভাবতন্দ্রা ঘ্রচে গেল বিজয়ের। প্রশন করলেন : 'কে?' কোনো উত্তর নেই। শ্র্ম দ্রত করশব্দ। মনে হল এক জন নয়, বহু লোকের সমাগম হয়েছে বাইরে।

খ্বলে দিল দরজা। এক দল জ্যোতির্মায় প্ররুষ ঘরে চ্বকল একসংখ্য। জ্যোতির প্লাবনে ভরে গেল গ্রাখ্যন।

তাদের মধ্য থেকে এক জন এল এগিয়ে। বললে, 'আমি অন্বৈত আচার্য। আর চেয়ে দেখ, ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ, ইনি শ্রীবাস—'

প্রিয়তন্ময়তায় বিহবল হয়ে রইল বিজয়।

'তোমার রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে।' বললে অশ্বৈত আচার্য : 'এবার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। স্নান করে এসো চট করে। মহাপ্রভু দীক্ষা দেবেন তোমাকে। নাম দেবেন।'

কুয়োর ধারে চলে এল বিজয়। নিশীথ রাত্রে স্নান করলে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিয়ে সদলবলে অন্তহিত হলেন।

পর্নদন সকালে কুয়োতলায় ভিজে কাপড় দেখে যোগমায়া তো অবাক। স্বামীর দিকে জিজ্ঞাস্ব চোখ তুলতেই বললে সব বিজয়। শ্ব্দ স্বীকেই নয়, কেশব সেনকেও বললে চুপিচুপি।

কেশব বললে, 'কাউকে বোলো না আর এ-কথা। কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাকে পাগল বলবে।'

নিজেরই পাগল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বপ্নজাল। ব্রাহারধর্মে তার ভক্তি অচলা কি না তাই পরীক্ষা করবার ভোতিক ষড়যন্ত্র। কতগর্বলি প্রেতলোকবাসী আত্মা এসেছিল হয়তো, তাকে একট্ব দেখে গেল বাজিয়ে। দেখে গেল মন টলে কি না। খাঁটি কি না সে তার ব্রহাৈক্যবাদে।

বিজয় আছে বজ্রবন্ধনে। তার ব্রাহমী স্থিতি নিশ্চল স্থিতি। সে টলবার পার্র নয়।

রাহারধর্ম প্রচারে কাশীতে এসেছে বিজয়। এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। শাধ্য দেখা নয়, সাহচর্য। সঙ্গে-সঙ্গে থাকে আর দেখে তার কান্ড-কারখানা। নৈকটোর তাপ নেয়। নেয় যোগাম্তরসের স্বাদ।

তখনো স্বামীজী অজগরবৃত্তি নের্নান, কিন্তু মৌনাবলম্বন করে রয়েছেন। সারা দিন ধরে ঘ্রছে-ফিরছে দ্রুলনে, খাওয়া নেই। এক সময় হঠাৎ ইশারায় জিগগেস করলেন স্বামীজী, কিছ্ম খাবে? বিজয় হ্যাঁ করল। অমনি স্বামীজী ইশারা করলেন আরেক জনকে, বিজয়ের জন্যে কিছ্ম খাবার নিয়ে এস। খাবার এসে গেল তক্ষমি, কিন্তু পাঁচ-সাত জনের খাবার। বিজয় বললে, এত আমি খেতে পারব না। আপনি কিছ্ম খাবেন?

খাব। স্বামীজী হাঁ করলেন। ইশারায় বললেন, মুখের মধ্যে ফেলে দাও। আস্তে-আস্তে সমস্ত খাবারই নিঃশেষ হবার যোগাড়। গ্রাস আর রুদ্ধ হয় না কিছুতেই। বিজয় দেখলে, সমূহ বিপদ। তার ভাগে আর থাকে না ব্রিঝ এক মুঠ। তাড়াতাড়ি সে তার ভাগটা সরিয়ে রাখল চালাকি করে। ঠিক চোখে পড়েছে স্বামীজীর। স্বামীজী হাসলেন, লিখে দিলেন মাটিতে—বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়। এক দিন এক কালীমন্দিরে নিয়ে গেলেন বিজয়কে। প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। বিজয় তো হতভদ্ব। জিগগেস করলে, এ কি? মাটিতে লিখে দিলেন বৈলংগ স্বামী: 'গঙগাদকং।'

'কিন্তু গণ্গাজল ছিটিয়ে দেবার মানে?'

'প্রজা-প্রজা করছি।'

'এ প্জার দক্ষিণা কি?'

'मिक्कना? मिक्कना यमालयः।'

অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়।

মন্দিরের পর্রোত-প্জারীদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিল বিজয়। তারা বিন্দর্মান্ত বিচলিত হল না। বললে, 'তা তো ঠিকই। এ'র প্রস্লাব তো গণ্ডগাদকই। ইনি যে সাক্ষাং বিশ্বনাথ।'

এক দিন ত্রৈলঙগ স্বামী মৌনভঙ্গ করলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বললেন, 'আস্নান করো।'

নিজের হাতে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।' বিজয় পরিহাস করে উঠল : 'আর রাজ্যে লোক নেই, আপনার কাছ থেকে দীক্ষা! আপনার গণ্ডেগাদকের যে নম্না তাতে ভব্তি উড়ে গেছে।' পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। গ্রহ্মবাদ মানি না। মাপ কর্ন, পারব না দীক্ষা নিতে।'

'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়'—এবার মুখর হয়ে ঘোষণা করলেন স্বামীজী। পরে বললেন, 'শোন্, তোর গ্রুর্ আমি নই—সে আসবে ঠিক সময়ে। আমি শৃধ্যু তোর শ্রীর শৃদ্ধ করে দেব। আমার উপরে তাই ভগবানের আদেশ।'

কানে মন্ত্র দিল বিজয়ের। বিজয় ভাবল একাকিনী গণ্গা দিয়ে বৃঝি হবে না। গণ্গাকে এসে মিশতে হবে যম্নার সংগে। জ্ঞানকে এসে মিলতে হবে ভব্তির নির্মাল মৃত্তিতে। জ্ঞান আত্মানন্দ, ভব্তি বিশ্বানন্দ। ভগবং-তত্ত্বের প্রকাশকারিণী শক্তির নামই ভব্তি। ভক্তই ভগবং-অন্তিত্বের প্রমাণ। ভব্তিই বিশ্বাত্মতা।

দেহ-গেহে ভত্তিই প্রীতি-প্রদীপ। ভত্তি ছাড়া সবই অন্ধকার।

লাহোরে এসেছে বিজয়, প্রচারের কাজে। হঠাৎ খবর পেল, তার মা, স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গেছেন। পাগল হয়ে কোন দিকে যে চলে গেছেন কেউ জানে না। তক্ষ্মনি বাড়ি ফিরল বিজয়। কিন্তু কোথায় মা! কে এক জন কাঠ্যুরে বললে, 'বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

বনগাঁরের কাছাকাছি দ্বভেদ্যি বন। মা'র খোঁজে সেখানেই ঢ্কেল বিজয়। এমন স্থান নেই যা বিজয়ের কাছে অজেয়।

ঠিকই বলেছে কাঠ্রের। বাঘের গায়ে মাথা রেখে মা ঘ্রমাচ্ছেন। মা'র বসন নেই, ৫(৬৮)

বাঘের নেই হিংসে। মা'র চোখ বোজা, কিন্তু বাঘ চেয়ে আছে মা'র দিকে। বশ্যতার তৃণ্ডিতে।

লোকজন জড়ো করল বিজয়। বাঘকে তাড়িয়ে মাকে সরিয়ে আনতে হয়! কিন্তু কে এগোয়—কী নিয়ে এগোয়!

গোলমালে তন্দ্রা ভেঙে গেছে স্বর্ণময়ীর।

বাঘকে জিগগেস করছেন, 'বাঘ, তুই কার?'

দুই চোখে ভয়ঙ্কর স্থৈর্য নিয়ে দতব্ধ হয়ে আছে বাঘ।

'বল্ সত্যি করে, তুই আমার? আমার যদি হোস, আমাকে তবে তোর পিঠে কর দিকিনি?'

निम्हल रुस रस्म तरेल राघ। এक्टो भूभू रारे जूलल।

'ব্ৰেছে, তুই আমার নোস। কি করেই বা আমার হবি? আমি যে উলঙ্গ কালী। আমি তো দশভুজা নই। দশভুজা দ্বৰ্গা যদি হতাম, তুই তবে আমায় পিঠে চডাতিস।'

বাঘ তেমনি প্রশান্তদ্ ি ।

'দাঁড়া, তোর জন্যে কিছ্ খাবার নিয়ে আসি।' বলেই স্বর্ণময়ী বের্লেন বন থেকে। ছ্টলেন নক্ষ্ত্রগতিতে। চক্ষের পলকে বিজয় তাঁর পায়ে পড়ল। 'কে তুই?' থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী।

'আমি আপনার দাস।'

'দাস হওয়া কি মুখের কথা? কিন্তু দেখি তোর মুখখানি! কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আপনি চিনবেন না? বিশ্বভূবনের সমস্ত আপনি চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'

'কে কাকে চেনে? কিন্তু তোকে কোথায় এর আগে দেখেছি বল্ তো? দেখেছি তো, আবার দেখিনি কেন? কোথায় ছিলি? সেখান থেকে আবার এলি কি করে এখানে?'

মাকে স্নান করাল বিজয়। পরিয়ে দিল নতুন কাপড়। বাড়িতে এনে তুলসী তলায় আসন পাতলে। সে-আসনে মাকে বসিয়ে বললে, 'মা, আহ্নিক করো।'

'আহ্নিক কাকে বলে?' স্বর্ণময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'সে কি কথা? আহ্নিক তোমার মনে নেই? আমি বলে দেব?'

माम्य-माम्य राजालन न्वर्णभागी। 'वला एठा-भागि।'

কোন বাল্যকালে মন্ত্র দিয়েছিলেন মা, তাই মা'র কানে উচ্চারণ করল বিজয়। শোনামাত্রই দ্বর্ণময়ীর চোখ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। ভত্তির অশ্রু, আনন্দের অশ্রু! বিজয় এখনো তা হলে ভোলেনি। মুক্তির পথে বের্লেও এখনো তার মাকে মনে আছে! আর, ভত্তিই তো মুক্তির মা।

চিদ্বিলাসের স্চনাই ভব্তি। সমাশ্তিই প্রেম। সেই ভব্তির আভাস কি এখনো জাগবে না বিজয়ে ? প্রতিমায় কি শ্বের্ শিলা? মন্তে কি শ্বের্ অক্ষরযোজনা? শ্বন্থ চেতনার চেয়ে আবেগান্রাগ কি বড় নয়? শ্বন্ক একটা বিদ্যমানতার বোধে ব্রুক ভরে কই? সেই বোধের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকবার জন্যে চাই আতীব্র অন্রাগ। স্ব্থকর অন্সরণ। সেই ঈশ্বরপ্রীতি-প্রার্থনাই ভক্তি। ভক্তিই জার্গতিক ক্ষ্রানাশক। না, বিজয় আছে নিবিশেষ জ্ঞানের স্বরাজ্যে। ঈশ্বরের অগাধবোধে।

তাই তার অসহ্য মনে হল যখন শন্নল কেশব সেনকে ব্রাহম্মরা কেউ-কেউ অবতার বলে খাড়া করতে চাইছে। ঈশ্বরজ্ঞানে কেশবের পায়ের ধনুলো নিচ্ছে; শন্ধ্ব তাই নয়—জল দিয়ে পা ধনুয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে। এ কী পৌত্তলিক তামসিকতা! খেপে গেল বিজয়। সরাসরি গিয়ে পাকড়াও করল কেশবকে।

'এ সব কি হচ্ছে? তুমি আর-সবাইর পঞ্জো নিচ্ছ?'

'তার আমি কি জানি!' কেশব পাশ কাটাতে চাইল কথাটার। বললে, 'লোকে কি করে না করে তাতে আমার কি যায়-আসে! অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার কোথায়?'

উত্তর মোটেই মনঃপ্ত হল না বিজয়ের। লোকে তোমাকে নিয়ে যদ্চ্ছা নাচবে, আর তুমি বলবে কি না স্বাধীনতা! বিজয় লেখনীতে কশাঘাত শ্রু করলে। সংবাদপত্রের কালো কালি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কেশবের দলের লোকেরা বিজয়কে নাস্তিক বলে গাল দিলে। কেউ-কেউ বা মারের ভয় দেখাল। বিজয়ের দল নেই। কোনো বন্ধনে সে বন্দীভূত নয়।

হতশ্রী কোলাহল শ্রের হয়ে গেল চার দিকে। কেশবের নিজেরই কেমন খারাপ লাগতে লাগল। আতিশয্যের মাঝে আর দেখতে পেল না ঐশ্বর্য। সর্বত্ত অভ্যাসের শৃহকতা।

কে এক ভক্ত পায়ে ধরে কাঁদছে।

'এখানে কি?' ধমকে উঠল কেশব। 'আমার কাছে কাঁদলে কি হবে? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কাঁদ্বন।'

'আপনিই তো সেই ঈশ্বরের অবতার।'

'মিথ্যে কথা। আমি এক জন সামান্য মান্য।'

সামান্য মান্য? ভক্তের দল চটে গেল। কেশবকে গাল পাড়তে শ্রুর করলে। বললে, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী।

বিজয়ের সঙ্গে হাত মেলাল কেশব। আমরা কেউ কার, নিজের জয় চাই না। শব্ধ, ঈশ্বরের জয় হোক। জয় হোক ব্রাহা,ধর্মের।

কিন্তু সে বারের ঝগড়া বুঝি আর মেটে না।

কেশবের আন্দোলনে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয়েছে। সে আইনে অন্যান বয়স ধার্য হয়েছে, ছেলের পক্ষে আঠারো আর মেয়ের পক্ষে চৌন্দ। বেদী থেকে ঘোষণা করল কেশব, এ বিধি কেবল রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরের বিধি।

কিন্তু ঘটল বিধি-বিড়ম্বনা। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কেশব। কিন্তু মেয়ের বয়স চৌন্দ হয়নি এখনো। তাতে কি! রাজার সংগ্রেই মেয়ের বিয়ে দেবে। আইন লঞ্চন হয় হোক, কেশব মানবে না সে-আইন। আবার ঘোষণা করল কেশব, এ বিয়ে ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বরের আদেশের কাছে আবার আইন কি!

এ হচ্ছে সংকীর্ণ স্নবিধাবাদীর ব্যবস্থা। বিজয় খেপে গেল। ফ্রলের চেয়ে সে মৃদ্ব হোক, সে আবার বজ্রের চেয়েও কঠোর। ক্ষমায় সে প্থিবীর সমান হোক কিন্তু তেজে সে কালানল।

তীর প্রতিবাদ করে উঠল। শুধু লেখনীতে নয়, বস্কৃতায়। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ। আর নিজের যা স্থলন বা বিচ্যুতি তা ঈশ্বরের উপর আরোপ করা ঘোরতর দুম্কৃতি।

তুম্বল লড়াই শ্বর হল। এ যদি মারে ঢিল ও ছেডিড় কাদা। শেষ পর্যকত বিজয়ের স্ত্রী যোগমায়াকে ভয় দেখিয়ে চিঠি। বিজয়কে ক্ষান্ত কর্বন, নইলে বিপদ অনিবার্য।

চিঠি পড়ে হাসল বিজয়। বললে, 'কেশব কি আমার স্থিকতা না পালনকতা যে ও আমাকে বিপদে ফেলবে? আস্ক বিপদ, তব্ সত্যের অপমান আমি সইতে পারব না।'

মেয়ের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দ্মতেই দিতে হল কেশবকে। আহত ভুজণেগর মত সে ফ্রানতে লাগল। 'নববিধান' নাম দিয়ে সে নতুন ব্রাহারসমাজ চালা করলে। বিজয়ের দলে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বস্ব আর দ্বর্গামোহন দাশ। তারা স্থাপন করলে 'সাধারণ বাহারসমাজ।'

অসাধারণ ঝগড়া। আকাশ রইল আকাশের মনে, ঘট নিয়ে মারামারি।
কিন্তু কেশব যখন একবার রামকৃষ্ণের দেখা পেল তখন আর আবার ঝগড়া কি!
কিসের বিবাদ-বচসা, কিসের মতভেদ! মনের মালিন্য মুছে গেল এক মুহুতের্ত,
রইতে লাগল প্রসন্নতার মুক্তবায়ু। চোখের সামনে জ্বলছে মুতিমান রহ্মজ্ঞানানি!
এ আগুনের কাছে আবার শত্র-মিত্র কি. মান-অপমান কি. নিন্দা-স্ততি কি! শুধ্ব

অ আগ্রনের ফাছে আবার শগ্র-।মগ্র কি, মান-অপমান কি, নিন্দা-স নিগলিত আনন্দ। অমৃতায়িত নির্মলিতা।

এ আর কেউ নয়—জাজ্বলাদর্শন রামকৃষ্ণ। সর্বকামদ কলপতর্ব। অহেতুকদয়ানিধি। এর থবর কি কেউ না দিয়ে থাকতে পারে? বিজয় গ্রহুর সন্ধানে বনে-বনে ঘ্রছে। সে একবার দেখে যাক রামকৃষ্ণকে।

তাই কেশব লিখে পাঠাল : বন্ধ্ব, একবারটি দেখবে এস। এমনটি তুমি আর দেখনি। বিজয় ছবুটে এল খবর পেয়ে। এসে কী দেখল?

কি দেখল কে জানে! রামকৃষ্ণের দৃই পা বৃকের মধ্যে চেপে ধরল। স্পর্শাতীতের জগতের স্পর্শমণিকে খুঁজে পেয়েছে।

দেখল, সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর বসে আছে। সমস্ত প্রশেনর সমাধান। সমস্ত তকেরি নিম্পত্তি। সমস্ত জটিলতার মীমাংসা। সমস্ত বাত্রার উত্তরণ।

নরপ্জোর বির্দেধ এক দিন প্রতিবাদ করেছিল বিজয়। কিন্তু, এখন এ সব কী হচ্ছে? নর কোথায়? এ যে নরাকারে নিরাকার!
পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন সংসারে।
অতীন্দ্রির রাজ্যের সমাট হয়েও আছেন হৃদয়েশ্বর হয়ে। খেলার সাথী হয়ে,
বিশ্রশ্ভের স্থা হয়ে। স্নেহে মাতা পালনে পিতা হয়ে। দশ্দিগন্তব্যাপী প্রেমের
মহাসমন্দ্র হয়ে।

বিজয়ের কণ্ঠে শুধু সেই শ্রবণলোভন আক্তি, 'হে শ্রীহরি—'

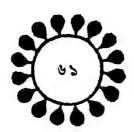

শব্ধ্ বিজয়কে নয়, আরো অনেককেই কেশব ডেকে নিয়ে গেল একে-একে।
কেশব শব্ধ্ নিমিন্ত। যিনি অভ্তরে বসে ডাক দেবার তিনিই ডাক দিলেন।
এগারো নন্বর মধ্ রায় লেনে থাকে রামচন্দ্র দত্ত—সে গেল সকলের আগে। ক্যান্বেল
মেডিকেল ইস্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে—ঘোরতর নাস্তিক। নাস্তিক
হলেও রামকৃষ্ণের প্রতি অশ্রন্ধাবান নয়। যখন কেশব বললে, যীশ্ব্ধ্তেটর মত
রামকৃষ্ণেরও 'ট্রান্স' হয়, তখন রাম দত্ত ভাবল, মির্রাগ রোগ নিশ্চয়ই।

'না হে, হাত-পা খে°চাখে°চি করে না। ধীর-স্থির শান্ত হয়ে থাকে। আপনা-আপনি ভালো হয়। ডাক্তার লাগে না কখনো।'

কি জানি বা! এমনতরো কই পার্ড়ান বইয়ে।

প্রগতিবাদী ছেলে-ছোকরারা ব্যাৎগ করে পরমহংসকে। বলে, গ্রেট গ্সে।

পানিহাটিতে বৈষ্ণবদের উৎসব হচ্ছে। যাকে বলে হরিনামের হাটবাজার। ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর যাচ্ছেন সে উৎসবে। ভক্তদের মধ্যে স্ত্রী-প্রর্থ দ্বইই আছে। চার-চারটে পানসি ভাড়া করা হয়েছে।

শ্রীমা যাবেন কি না—এক জন স্থাী-ভক্ত এসে জিগগেস করলে ঠাকুরকে।
'তোমরা তো সবাই যাচ্ছ—' বললেন ঠাকুর, 'ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চল্মক—'
ইচ্ছা হয় তো চল্মক—নিশ্চয়ই মন খ্লে মত দিচ্ছেন না। প্রচ্ছার সম্রটি ঠিক ধরতে পেরেছেন শ্রীমা। যদি মন খ্লে সম্মতি দিতেন, তা হলে প্রফর্ল স্বরে বলে উঠতেন, হাঁ, যাবে বৈ কি। তার বদলে, ইচ্ছা হয় তো চল্মক। একট্ম যেন কুণ্ঠার কুয়াশা আছে কোথাও।

শ্রীমা গেলেন না। বললেন, 'অত ভিড়ে আমি যাব না। তোমরা যাও।'

উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলছেন, 'সাধে কি আর ও যায়নি? ও মহাবৃশ্ধিমতী। ওর নাম সারদা।'

স্মী-ভক্তরা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল উৎসাক হয়ে।

'ওখানে আমার ভাবসমাধি হচ্ছিল, তাই দেখে কেউ-কেউ রঙ্গ করছিল আমাকে নিয়ে।' ঠাকুর বললেন ক্ষমাময় স্নিশ্ধ হাস্যে : 'ওকে সঙ্গে দেখলে নিশ্চয়ই বলত ঠাটা করে—হংস-হংসী এসেছে!'

তুমি যদি মানসসরোবর, আমরা মানসযাত্রী হংস। আমাদের সমসত প্রাণ তোমার দিকে উড়ে চলন্ক পাখা মেলে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে আমাদের সমাগত নেই, আমরা তাই যাত্রা করেছি তোমার দিকে। পরিপ্রের্ণর দিকে। অপর্যাপ্তের দিকে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী রসায়ন-পরীক্ষক হয়েছে রাম দত্ত। কুর্রাচ গাছের ছাল থেকে রক্তামাশায়ের ওয়্ধ বের করেছে। বিজ্ঞানের আওতায় এসে নাঙ্গিতকতার নেশায় পেয়েছে। ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? তাঁকে কি দেখা যায়?

ব্রাহমুসমাজে ঘোরে রাম দত্ত। তারা তো ঈশ্বরকে নিরাকার বলেই কাজ সেরেছে। দেখবার আর দায় রাখেনি।

পর-পর এক মেয়ে আর দুই ভাগনী মারা গেল কলেরায়। বিজ্ঞানে কুলোল না। ডাক্তারি ডাক্তারকে উপহাস করলে। অস্থির হয়ে পড়ল রাম দত্ত। দগ্ধ মনে শান্তির ওম্ধ দেবে এখন কোন ডাক্তার?

হঠাৎ এক দিন দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হল। সঙ্গে দুই মিত্তির—মনোমোহন আর গোপালচন্দ্র। দেখি রামকৃষ্ণ কি বলে!

গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। ভিতরে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি বলে তাকে ডাকে। ন্বিধা করতে লাগল রাম দত্ত। রামকৃষ্ণ মনের কথা টের পেয়েছে। অমনি খুলে দিল দরজা। 'নারায়ণ' বলে নমস্কার করলে।

আমাদের মনের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণ। জেনে-শন্নেও খনুলি না দরজা। অর্গল এ'টে মনের অন্ধকারে বসে কাঁদি।

'বোসো।'

বসল তিন জন। রাম দত্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষণ। বললে, 'হাাঁ গা, তুমি না কি ডাক্টার। আমার হাতটা একবার দেখ না।'

রাম দত্ত তো অবাক। কি করে জানলে?

এক মৃহত্তে ফ্টে উঠল অন্তর্গগতার আবহাওয়া। একে যেন সব কিছু বলা যায়, এ একেবারে ঘরের মান্য। জিগগেস করল রামচন্দ্র: 'ঈন্বর কি আছেন?' 'দিনের বেলায় তো একটি তারাও দেখা যায় না। তাই বলে কি বলবে তারা নেই?' বললে রামকৃষ্ণ। 'দ্বেধ মাখন আছে কিন্তু দ্বধ দেখলে কি তা ঠাহর হয়? যদি মাখন দেখতে চাও, দ্বকে আগে দিধ করো। তার পর স্বর্গদেয়ের আগে মন্থন করো সে দিধকে। তখন দেখতে পাবে মাখন।'

'কিন্তু কি করে তাঁকে দেখা যায়?'

'বড় প্রকরণীতে মাছ ধরতে চাইলে কি করো? আগে খোঁজ নাও। যারা সে প্রকরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার লাগে। শেষে সেই পরামশনির্সারে কাজ করো। ধরো সেই মনোনীত মাছ।' একট্ব থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'কিন্তু ছিপ ফেলামান্রই কি মাছ ধরা পড়ে? স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তবেই আন্তে-আন্তে 'ঘাই' আর 'ফর্ট'দেখা যায়। তখন বিশ্বাস হয়, পর্কুরে মাছ আছে—আর বসে থাকতে-থাকতে আমিও এক দিন ধরে ফেলব।'

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। গ্রের কাছে তত্ত্ব করো। ভক্তি-চার ফেল। মনকে ছিপ করো। প্রাণকে কাঁটা। নামকে টোপ। তার পরে টোপ ফেল সরোবরে। ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ফর্ট' আর 'ঘাই' জানান দেবে। বসে থাকো তারিষ্ঠ হয়ে। টোপ গিলবে মাছ। খেলিয়ে-খেলিয়ে ডাঙায়, মানে সংসারে তুলে নিয়ে আসবে। সাক্ষাৎকার হবে।

তার পর?

তার পর আর কি। সেই মাছ তখন ঝালে খাও ঝোলে খাও ভাজায় খাও অম্বলে। খাও।

শান্তি পেল রাম দত্ত। শোকে অস্থির হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আবার ধীর-স্থির হয়ে কাজ করতে লাগল। ঈশ্বর যদি আছেন তবে স্বরাহা এক দিন একটা হবেই। সমস্ত কাটাকুটি ও যোগ-বিয়োগের পর হিসেব এক দিন মিলবেই। মন খাঁটি করে রইল।

কুলগন্বন্ব কাছে দীক্ষা না নিয়ে রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিল রাম দত্ত। রাম দত্ত বৈষ্ণব, দীক্ষাদাতা শান্ত। পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেল। 'রাম ডান্তারের গন্নন্ জন্টেছে হে। ঐ যে দক্ষিণেশ্বরে থাকে—কৈবর্তাদের পন্জন্রী। কেলেংকারি করলে মাইরি—'

সবাই চটল। চটল কিন্তু পিছিয়ে গেল। পিছন থেকে চিপটেন কাটতে লাগল। এগিয়ে এল পাড়ার স্বরেশ মিন্তির, আসল নাম স্বরেন মিন্তির। দ্বর্ধর্য শান্ত। কেশব সেন যখন বিডন স্কোয়ারে ব্রাহারধর্মের বক্তৃতা দেয়, তখন তার খোলের চামড়া কেটে দিয়েছিল ছারি দিয়ে।

'ওহে রাম, তোমার গ্রুর কাছে একবার নিয়ে চল।' বললে স্রেশ। 'কেমন হংস একবার দেখে আসি।'

রাম দত্ত হাসল। বললে, 'চল।'

'কিল্পু এক কথা। তোমার হংস যদি মনে শাল্তি দিতে না পারে তবে তার কান মলে দিয়ে আসব।'

সে যুগে 'কান মলে দেব' কথাটার বড় বেশি চল। অন্যের কানটা যেন হাতের কাছেই আছে এমনি একটা আত্মদৃশ্ত উম্পত ভাব সকলের।

সিমলে স্ট্রীটে থাকে। সদার্গার অফিসের মুৎস্কিদ। ব্রন্থিতে পাটোয়ার। আর

মদে ট্পভূজঙ্গ। গেল রাম দত্তের সঙ্গে। দেখল ভক্ত-পরিবৃত হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। রাম দত্ত প্রণাম করল। এক পাশে স্বরেশ বসল নিলিপ্ত হয়ে। ভাবখানা এই, কান মলে যে দিইনি এই যথেণ্ট।

বাঁদরের বাচ্চা না বেড়ালের বাচ্চা—এই গলপটাই তখন বলছিল রামকৃষ্ণ।

'বাঁদরের বাচ্চা জোর করে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মা ব্যাজার হয়ে ফেলে দেয়, পড়ে গিয়ে কিচমিচ করে। কিন্তু মা-অন্ত প্রাণ বেড়ালছানা মা-ও মা-ও, কি না মা-মা বলে ডাকে। মা যেখানে রাখে সেখানেই স্থে থাকে। ছাইয়ের গাদায়ই হোক বা গাদিবিছানায়ই হোক। একেই বলে নিভরের ভাব—'

অমৃতময় কথা। স্বরেশের সমস্ত জিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গেল। ভক্তিভরে প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'কালী ভজনা কর যখন, মা'র উপর নির্ভার রাখ যোলো আনা। তবে মাঝে-মাঝে এসো এখানকে, ভগবং-ভাবের উদ্দীপনা হবে!'

'ভাই, কান মলতে গিয়েছিলাম, কান মলা খেয়ে এলাম।' রাম দত্তের কানে-কানে বললে স্বরেশ।

नदान्द्रनारथत्र उट्टर कथा।

নরেন্দ্রনাথ আরো দর্ধর্ষ। সাধারণ ব্রাহমসমাজে উপাসনায় ধ্রুপদ গায়। হার্বাট স্পেনসার, স্ট্রুয়ার্ট মিল পড়ে। গলার জােরে গায়ের জােরে তর্ক করে। পাদরিদেরও ছাড়ে না। তেড়েফ্রুড়ে কথা কয়। কথার দাপটে ভূত ভাগায়। তাকে এক দিন ধরলে রাম দন্ত। 'বিলে, শােন্—'

नदान माँ ज़ान।

'দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন দেখতে যাবি?'

'সেটা তো ম্থখ্—' এক ফ্রাঁয়ে উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'কী তার আছে যে শ্রনতে যাব? মিল স্পেনসার লাকি-হ্যামলটন এত পড়ল্ম, কোনো কিনারা হল না। ঐ একটা কৈবতের বাম্ন, কালীর প্রজ্বনী—ও কি জানে?'

'একবার গিয়ে কথা বলেই দেখ না—'

কি ভাবল নরেন। বললে, 'বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান মলে দেব বলছি।'

স্যার কৈলাস বসত্ত চেয়েছিলেন ঠাকুরের কান মলতে।

রাম দত্তকে বললেন, 'তুমি বলছ, তাই যাচ্ছি একবার তোমার পরমহংসকে দেখতে। যদি ভালো লোক হয়তো ভালো, নইলে তার কান মলে দেব বলে রাখছি।'

ঠাকুর তখন কাশীপ্ররের বাগানে, অস্কুথ। উপরে আছেন। নিচে বসে অপেক্ষা করছে কৈলাস। নিচের ঘরের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে এই ভাবে : 'আরে, গিয়ে দেখল্ম নরেনটা বি-এ পাশ করে একেবারে বকে গেছে। নিচেকার হল-ঘরের কতগ্রলো ছোঁড়া নিয়ে এলোমেলো ভাবে বসে আছে আর রামের বাড়ির সেই চাকর-ছোঁড়া লাট্য—সেটাও বসে আছে ওদের সঙ্গে। আরে ছ্যা!'

উপর থেকে কে এক জন চলে এল নিচে। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। বললেন,

যে বাব<sub>ৰ</sub>টি আমার কান মলে দেবেন বলেছেন তাঁকে ওপরে নিয়ে এস। তাই নিতে এসেছি। তিনি কে, কোনটি?'

কৈলাস তো স্তম্ভিত! সিমলেতে ঘরের মধ্যে বসে রামের সংগ্রে কথা করেছি কাশীপ্ররের বাগানে সে-কথা এল কি করে এখ্নি? স্থালিত পায়ে উঠে গেল কৈলাস। অচ্যুত-পায়ে প্রণাম করলে। মানলে গ্রের্ বলে, দিগদর্শক বলে।

কিন্তু গিরিশ ঘোষ আরেক কাঠি সরেস। তার থিয়েটারে গিয়েছেন ঠাকুর, মাতাল হয়ে তাঁকে বাপান্ত গালাগাল করলে গিরিশ। নেপথ্যে নয়, মন্থের উপর। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে তাই বলছেন ঠাকুর: 'শন্নেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লাচি খাইয়ে আমায় যা না তাই বলে গালাগাল দিয়েছে।'

'ওটা পাষণ্ড। ওর কাছে আপনি যান কেন?'

যাই কেন! যাই বলে এই ব্যবহার! রাম দত্তের কাছে নালিশ করলেন ঠাকুর। কেন, বেশ তো করেছে। ঠিকই করেছে। গিরিশকে সমর্থন করল রাম দত্ত। 'শোন, শোন, রাম কি বলে শোন। সে আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করল, আর রাম বলে কি না—'

'ঠিকই বলি। কালীয়কে শ্রীকৃষ্ণ তাড়া করলেন, কি জন্যে তুমি বিষ উদ্গীরণ কর? কালীয় কী বললে? বললে, ঠাকুর, তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, স্থা উদ্গীরণ করব কি করে? গিরিশ ঘোষকে আপনি যা দিয়েছেন তাই দিয়ে সে আপনার প্জা করছে।'

হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভালো হবে?' 'কখনোই না।' অনেকে বলে উঠল একসংগে।

'রাম, গাড়ি আনতে বলো।' উঠে পড়লেন ঠাকুর। 'চলো তার বাড়ি যাই।' সকলে তো ল্ব্পতবাক।

তুমিও চলো, রাম। তুইও চল, নরেন। পতিতপাবন চললেন জীবোম্ধারে।



হে ঈশ্বর, তুমি তো জানো আমরা কত দর্বল, কত আক্ষম, কত ক্ষণভঙ্গরে। মনুখোমর্থি তোমার সামনে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। কি করে সইব তোমার সেই আলো, কি করে বইব তোমার সেই ভালোবাসা! আমরা ক্ষ্রে, আমরা ক্ষীণ, আমরা অলপপ্রাণ। তা জানো বলেই তো আমাদের জন্যে তোমার এত কৃপা, এত অন্কম্পা। তাই তো তোমার ও আমাদের মাঝখানে তুমি অল্তরাল রচনা করেছ। তোমার চিরন্তন উপস্থিতির উলজ্বলতা সইতে পারব না বলেই এই অল্তরাল। এই অল্তরালটিই তোমার মায়া। এই অল্তরালের নামই সংসার।

ছোট-ছোট বেড়া তুলে দিয়েছ আমাদের চার পাশে। ধনের বেড়া মানের বেড়া অহঙকারের বেড়া। তুচ্ছ আশা-আকাঙক্ষার শ্কনো খড়কুটো দিয়ে চাল ছেয়ে দিয়েছ মাথার উপরে। আশে-পাশে ছোট-ছোট স্খ-দ্বংথের ঘ্লঘ্লি বসিয়েছ। ম্ত্রিকার মেঝেটি শীতল করে লেপে দিয়েছ স্নেহ-প্রেমের সিগুনে। এমনি করে অপরিসর ঘরের মধ্যে আমাদের ঢ্কিয়ে দিয়ে তুমি দ্রে সরে দাঁড়িয়েছ। সরে না দাঁড়িয়েই বা করবে কি। তোমার কি দোষ! আমরাই যে অশন্ত, অসমর্থ। তোমার আলোর ছটায় আমাদের দ্ব চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে, তোমার ভালোবাসার ভারে ভেঙে পড়বে যে আমাদের ব্ক। তাই তুমি কৃপা করে তোমার ও আমাদের মাঝখানে মায়ার যবনিকা ফেলে রেখেছ। রেখেছ এই রমণীয় ব্যবধান। এই মনোহর দ্রেছ।

সংকীর্ণ পর্বতপথরেখা ধরে চলেছে রামসীতা, অনুগামী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। সর্বাগ্রে রাম, রামের পিছনে সীতা, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ। এই তাদের বনাভিযানের চিরন্তন চিত্র। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে অপরিহরণীয়া সীতা। লক্ষ্মণ ভাবছে, এত দিন চলেছি একসঙেগ, রামকে দাদা ছাড়া আর কিছ্ম বলে দেখতে পেলাম না কোনো দিন। হন্মান তাঁকে নারায়ণ বলে সেবা করছে, বিভীষণও প্জা করছে বিস্ক্র্জানে, কিন্তু আমার কাছে তিনি শ্বধ্ম আমার সেই শাদাসিদে দাদা, দশরথের জ্যেষ্ঠ প্রে। আমি তো কই তাঁকে কেন্টবিন্ট্ম বলো দেখতে পাছিল না। কি করে পারবে? কি করে রামকে দেখবে তাঁর স্বভাবম্তিতে? লক্ষ্মণ আর রামের মধ্যখানে যে মায়ার্গিপণী সীতা দাঁড়িয়ে। মায়াই যে দেখতে দিছে না মায়াধীশকে। সীতা যতক্ষণ না সরে দাঁড়াছেন ততক্ষণ শ্রীরামদর্শন হচ্ছে না লক্ষ্মণের। ততক্ষণ রাম শ্বধ্ম দশরথের ছেলে, শাদ্ধ-বহ্ম-পরাৎপর রাম নয়।

তেমনি, ঈশ্বর, এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি করে তুমি আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছ। তোমাকে ভূলে-থাকবার খেলায় অন্টপ্রহর মেতে আছি আমরা। কিন্তু তুমি তোমার নিজের খেলায় মেতে থেকেও আমাদের ভোলনি। যবনিকা সরিয়ে মাঝে-মাঝে উকিবনৈক মারছ। আভাসে তোমার গায়ের বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। আমরা চমকে-চমকে উঠছি, ব্রুবতে পারছি না, ধরতে পারছি না। এমন একেকটা আনন্দ দিয়েছ, তোমাকে দেখবার জন্য বাগ্র হয়ে বাইরে ছ্রটে এসেছি। এমন একেকটা দ্বঃখ দিয়েছ, ঘরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে কে'দেছি তোমাকে ব্রুকে নিয়ে। তব্রু, কই, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কই! রুম্ধদ্ নিউ বধির ধ্বনিকা দ্বভেদ্য বাধা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে।

এই যবনিকা উত্তোলন করো। উন্মোচিত করো এই নিষ্ঠার অবগৃহ্ণীন। তোমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও তোমার সম্পূর্ণ মুখচ্ছবি। তোমার নীরবতার মুখ, গভীরতার মুখ, অতলতার মুখ। পদ্ম যেমন সূর্যকে দেখে, তেমনি করে দেখতে দাও তোমাকে। তুমি অপাব্ত হও, উদ্ঘাটিত হও, দুর করে দাও এই আচ্ছাদনের কুহেলি।

সারদা হঠাৎ মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের সামনে। আর রামকৃষ্ণ করজোড়ে স্তব করতে লাগল।

মন্থের ঘোমটা ঠিক সারদা নিজে সরায়নি, সরিয়েছে আরেক জন। সেই কথাটাই বলি।

এমনিতে সব সময়ে মুখের উপর ঘোমটা টানা সারদার। যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন জড়প্রকাী ছাড়া তাকে আর কি বলবে! যা-ও দ্ব-একটা কথা কয়, তা-ও ঘোমটার ভিতর দিয়ে। কথার সংগ্র-সংগ্রে মুখের ভার্বিট কেমন হয় তা কে জানে!

রামকৃষ্ণের তথন খুব অসুখ, সারদা থাকে দ্রে, শশ্ভুবাব্র সেই চালাঘরে। রামকৃষ্ণের সেবার তাই অসুবিধে হচ্ছে। কাশী থেকে কে একজন মেয়ে এসেছে, সেই সেবা করছে রামকৃষ্ণের। সেই মেয়ের কি নাম, কোথায় বাড়ি, কবে এল কবে যাবে কেউ কিছু খবর রাখে না।

এক দিন রাত্রে সেই কাশীর মেয়ে চালাঘর থেকে সারদাকে ধরে নিয়ে এল। ধরে নিয়ে এল সটান রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে। রামকৃষ্ণ যেখানে বসে ছিল, সেইখানে তার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারদা। মুখে তার সেই দীর্ঘ ও দুভেদ্যি ঘোমটা।

কাশীর মেয়ে সহসা সবল হাতে সারদার সেই মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল এক টানে। রামকৃষ্ণকে দেখাল সেই মুখ।

রামকৃষ্ণ কী দেখল রামকৃষ্ণই জানে।

করজোড়ে তৎক্ষণাৎ স্তব শ্রুর করল। কোথায় অসম্খ, কোথায় সেবা, সমস্ত রাত ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কথা নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সারদা। পটাপিতের মত। কখন যে রাত প্রইয়ে ভোর হয়ে গেল ধীরে-ধীরে, কেউ টের পেল না।

এবারে কলকাতায় এসে সোজাস্কৃত্তি দক্ষিণেশ্বরে উঠল না সারদা। সঙ্গে প্রসন্নময়ী ছিল, উঠল প্রথমে তার বাসায়। পরিদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে হাজির। সারদার মা শ্যামাস্কুদরী সেবার সঙ্গে এসেছে, সারদা তাই একট্ব তটস্থ। মনে আশা, মাকে কেউ একট্ব সমাদর কর্ক। মিণ্টি করে কথা বল্বক দ্বটো।

বরং ঠিক তার উলটোটা ঘটল। হৃদয় এল তেরিয়া হয়ে। শ্যামাস্করীকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখানে কি! এখানে তোমরা কি করতে এসেছ?'

শ্যামাস্কুন্দরী তো হতবাক। সারদা অপ্রস্তৃত। এমন কাণ্ড কে কবে দেখেছে! দরজায় পা দিতে-না-দিতেই গলাধাকা!

আর কাউকে কথা বলতে দিল না। নিজেই গজরাতে লাগল হৃদয় : 'তোমাদের

্রথানে আসবার কি দরকার! বলা নেই কওয়া নেই সটান এখানে এসে হাজির!
এখানে মজাটা কিসের জানতে পাই?'

শ্যামাস্বদরী শিওড়ের মেয়ে, হ্দয় তাই তাকে গ্রাহ্যই করলে না। উলটে অপমান করলে। সবাই ভাবলে রামকৃষ্ণ এর একটা প্রতিকার করবে। কিন্তু হাঁ-না কিছ্ই বললে না রামকৃষ্ণ। বলতে গেলে গালমন্দ করে হ্দয় তাকে নাস্তানাব্দ করবে। হ্দয়ের ম্থ তো নয় যেন বিষের হাঁড়ি। হ্দয়েক রামকৃষ্ণের বড় ভয়।

শেষকালে শ্যামাস্ক্রেরী বললে, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?'

অন্তরে মরে গেল সারদা। মা'র মনের ব্যথাটি গ্রমরাতে লাগল মনের মধ্যে। 'তাই যাও মেয়ে নিয়ে। ওরে রামলাল, পারের নৌকো এনে দে।'

রামলাল নৌকো নিয়ে এল। সেই দিনই মাকে নিয়ে ফিরে গেল সারদা। আর কোনো দিন আসব না এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করল না রাগ করে। বরং মা-কালীকে উদ্দেশ করে মনে-মনে বললে, 'মা, আবার যদি কোনো দিন আনাও তো আসব।' হ্দয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণের বড় যন্ত্রণা। বড় হাঁকডাক করে, কথায়-কথায় হৈ-হ্ভজ্বত। এত শাসন-জ্বল্ম ভালো লাগে না রামকৃষ্ণের। অথচ উচ্চ-বাচ্য করার যো নেই। কিছ্ব বলতে গেলেই আবার তেড়ে আসবে। দাঁতে খড়কে দিয়ে বসে থাকে রামকৃষ্ণ।

শ্বধ্ব কি তাড়না? ফোড়ন দিতেও ষোলো আনা ওস্তাদ।

কাউকে হয়তো উপদেশ দিচ্ছে রামকৃষ্ণ, অমনি হ্দয় চিপটেন ঝাড়ল : 'তোমার ব্যলিগ্যালি সব এক সময়ে বলে ফেল না! ফি বার একই ব্যালি বলার মানে কি?' সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রামকৃষ্ণের। ঝাঁজিয়ে উঠল তক্ষ্যানি : 'তা তোর কি রে শালা? আমার ব্যালি, আমি লক্ষ বার ঐ এক কথা বলব—তাতে তোর কি?'

গালাগাল তো দেয়ই, আবার থেকে-থেকে টাকা-টাকা করে। জমি-জায়গার ফিকির খোঁজে। হাটে যায় গর, কিনতে। এক দিন রামকৃষ্ণকে এসে বললে, একখানি শাল কিনে দাও দেখি।

রামকৃষ্ণ তো অবাক। আমি কোথা শাল পাব?

'ना দেবে তো नानिশ করব বলে রাখছি।' হৃদয় চোখ রাঙালো।

कत् ना। শেষकाल भालत वमल भून अस्म ना प्लाए ।

শর্ধর চাওয়া আর চাওয়া! শর্ধর হৈ-চৈ। আশর্তোষের ঘরে কেউ নয়, সবাই অসন্তোষের ঘরে। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, শাসিহি খটখট করে।

রামকৃষ্ণ ঠিক করল কাশীবাসী হব। আর সহ্য হয় না জনালাতন।

কিন্তু কাশী যে যাবে, কাপড় না-হয় নেবে, কোনো রকমে রাখবে না-হয় পরনে, কিন্তু টাকা নেবে কেমন করে? হাতে মাটি দেবার জন্যে মাটি নিতে পারে না রামকৃষ্ণ। বট্রয়া করে পান আনবার যো নেই। কাশী যাবার টিকিট রাখবে কিসের মধ্যে?

আর কাশী যাওয়া হল না। কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো দরকার।

ব্যবস্থা আবার কি! হৃদয় না হলে দেখবে-শুনুনেবে কে, সেবা করবে কে? বর্ষার দিনে পেট-খারাপের সময় মাছের ঝোল আর শুক্তোর যোগাড় দেখবে কে? তুমি তোমার কাজ করো না। হৃদয়কে থাকতে দাও না তার মোড়লির মন্ডলে। তুমি এত বড় জগং-সংসারের মোড়লি করছ, হৃদয়ের এই সেবার প্রভুষে কেন বাদ সাধছ? হৃদয় আর কাউকে তোমার পা ছুতে দেয় না, শুধ্ ঐ পা দুখানি নিজের নিভৃত বৃকে ধরে রেখেছে বলে।

তব্ জীব-নিয়তির বন্ধন তার গলায়। সে টাকা চায়, জমি চায়, স্ব্রী-প্র-পরিবার চায়। তোমার ও তার মাঝখানে চায় সে একটি সহন-শোভন যবনিকা। জীব-নাটকের বিচিত্রিত পটপ্র্চা। তুমি যদি না তোলো, কার সাধ্য তা সরায়! তুমি যদি না খোলো, কার সাধ্য তা নড়ায়!



অর্ধেক রাতে উঠে রামকৃষ্ণ কুটনো কুটতে লেগেছে। তা-ও দিগদ্বর হরে। এমন কথা শন্নেছে কেউ? হৃদয় খেপবে না তো কি!

শন্ধ্য তাই নয়, কাল সকালের চাল-ভাল মশলা সব যোগাড় করে রাখছে রামকৃষ্ণ।
'তুমি তো বেশ লোক।' খন্ট-খনট শব্দ শন্নে ঘন্ম ভেঙে গিয়েছে হৃদয়ের। 'চোখে
ঘন্ম নেই বর্নিঃ? মাঝ রাতে উঠে এই কান্ড?'

হ্দায়ের কথা রামকৃষ্ণ তো ভারি গ্রাহ্য করে! নিজের মনে কাজ করে চলেছে। 'কেন? ও সব কি সকালে হয় না?'

'তুই তার কি ব্রাবি? ঘ্ম ভেঙে গেল, ভাবলমে বসে-বসে কি আর করি, কালকের রাহার যোগাড় দেখি গে যাই।' সরল সহাস মুখে বললে রামকৃষ্ণ।

'কিন্তু ও তোমার কি কাজের ছিরি! ঠিক একটা লোকের মত অল্প-সল্প করে যোগাড় করছ। ঐট্বুকু তরকারিতে তোমার পেট ভরবে?' হ্দর ঝামটা মেরে উঠল : 'আছো কিপ্পন যা হোক।'

'তা তো বলবিই। তোদের কি! খুব খানিকটা বেশি-বেশি করে অপচয় করতে পারলেই হল! আমার পেটের আটকোল যখন জানিস না তখন চুপ করে থাক—' 'রাখো। তোমার মত গ্ননে-গ্ননে একশোটা ভাতের দানা রাখতে পারব না পাতে।'
'শোন্, এই ভাতের জন্যই কুলীন বাম্নের ছেলে হয়ে এখানে চাকরি করতে
এসেছিস। নইলে কোথায় শিওড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বর! যদি দেশে তোর
ধানের জমি বা টাকা-পয়সা সচ্ছল থাকতো তা হলে কি আসতিস এখানে? শোন্,
লক্ষ্মীছাড়া হতে নেই, মিতবায়ী হবি।'

একজনকে একটা দাঁতন-কাঠি আনতে বলল রামকৃষ। সোজা দ্ব-তিনটে ডাল ভেঙে আনলে সে।

'শালা, তোকে একটা আনতে বলল্ম, তুই এতগর্মল আনলি কেন?'

লোকটা ভেবেছিল রামকৃষ্ণ বৃত্তির খৃত্তিশি হবে অনেকগৃত্তিল দাঁতন পেয়ে। উলটে ধ্যুক খাবে ভাবতে পারেনি।

দ্ব দিন পরে আবার সেই লোককেই বললে রামকৃষ্ণ : 'গুরে একটা দাঁতন দে না—' সে আবার ছুট দিল বাগানের দিকে।

'ওরে, কোথা যাচ্ছিস?'

'আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙে আনতে যাচ্ছি।'

'কেন, সেদিন যে অতগর্বল আর্নাল—নেই?'

'আছে।'

'তবে আবার ডাল ভাঙতে ছার্টছিস যে?' রামকৃষ্ণ শাসনের সারে বললে, 'ও গাছ কি তুই সাজন করেছিস যে মনে করলেই টপ করে কিছা ডাল ভেঙে আনবি! যার সাজন সেই জানে। বান্দ্ধ-শান্দ্ধ আছে, বাঝে-সারজে কাজ কর্। জিনিসের অপচয় করবি কেন?'

ঠিক-ঠিক উপদেশ মত চলতে চেণ্টা করে রামলাল। রাত্রে যত বার বিড়ি খায়, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নেয় লণ্ঠন থেকে। ফালতু একটিও বাক্সের কাঠি খরচ করে না।

'यত সব হাড়-किপ्পন--' হ্দয়কে বাগানো যায় না কিছ্তেই।

খিটিমিটি বেধেই আছে রামকৃষ্ণের সঙ্গে। সামান্য বচসা নয় দস্তুরমতো লম্বাই-চওড়াই ঝগড়া। রামলাল বলে, সে সব ঝগড়া দেখবার মত।

একেক সময় ভীষণ রেগে যায় রামকৃষ্ণ। হৃদয়কে যা-তা গালাগাল দিয়ে বসে। এমন সব কথা বলে যা মুখে আনা যায় না।

হৃদয় তখন চুপ করে থাকে। যখন অসহ্য হয়, বলে, 'আঃ, কি কর মামা। ও সব কথা কি বলতে আছে? আমি যে তোমার ভাগনা।'

আমার গালাগাল দেওয়া নিয়ে কথা। কথার অর্থ দিয়ে আমার কী হবে?

আমার প্রজা করা নিয়ে কথা। আমার স্তোত্তমন্ত্র দিয়ে কী হবে?

আমার ভালোবাসা দেওয়া নিয়ে কথা। আমি র্প-গ্রণ রত্ন-বন্দ্র দিয়ে কী করব?

একেক সময় গালাগালেও মেটে না। হাতের সামনে যা পায়, ঝাঁটা-জ্বতো, সপাসপ লাগিয়ে দেয় হৃদয়ের পিঠে। হৃদয় নীরবে সহ্য করে।

মনে হয় এই বৃঝি দ্বজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বজনে এ৮

ভালোবাসা, আবার ঠাট্টা-ইরার্কি। আবার হৃদয়ের প্রাণ-ঢালা সেবা। পর্যন্তহীন পরিচর্যা। তখন আবার হৃদয় হৃকুম করছে রামকৃষ্ণকে। আর রামকৃষ্ণ তাই শন্নছে চুপ করে। হৃদয়ের যখন প্রভূত্বের পালা তখন আবার সেই মান্তাজ্ঞানহীন কোলাহল। রামকৃষ্ণের ফল্লার একশেষ।

রামকৃষ্ণ ভাবল এ দেহ আর রাখব না। গণ্গায় ঝাঁপ দেবার জন্যে পোস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াল।

দেহত্যাগ করতে হবে না রামকৃষ্ণকে। মা অন্য রকম ব্যবস্থা করে দিলেন। হ্দয়ের কি খেয়াল হল, কুমারী-প্জা করবে। কিন্তু কুমারী কোথায়? মথ্ব-বাব্র নাতনী—গ্রৈলোক্য বিশ্বাসের মেয়েকে পাকড়াও করলে হ্দয়। পায়ে ফ্ল-চন্দন দিয়ে প্রজা করলে।

খবর শানে নিদারণ চটে গেল গ্রৈলোক্য। কে জানে কি অকল্যাণ হবে না-জানি মেয়ের। যত সব মূর্খ অঘটন।

মন্দিরের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে হ্দয়কে। হাাঁ, এই ম্হ্তে চলে যাও মন্দির ছেড়ে। আর কোনো দিন ঢ্কতে পাবে না এর ত্রিসীমায়।

'আমাকে?' রামকৃষ্ণ চমকে উঠল: 'সে কি রে? আমাকে নয়, হ্দুকে।'

'না, বাব্র হ্রুম্,' দারোয়ান বললে শাসনগম্ভীর কণ্ঠে : 'তাকে আর আপনাকে দ্বজনকেই ষেতে হবে।'

ব্যস, আর বিন্দ্রমান্ত বাক্যব্যয় নেই, ক্ষণমান্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, রামকৃষ্ণ চটি পরে বেরিয়ে গেল।

হাঁ-হাঁ করতে-করতে ছ্বটে এল গ্রৈলোক্য। ছ্বটে এসে হাতে-পায়ে ধরল রামকৃষ্ণের।
'ও কি ? আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো আমি যেতে বলিন।'

'তাই নাকি?' কিছ, আর না বলে ফিরে এল রামকৃষ্ণ।

ত্যাগেও ঝাঁজ নেই রামকৃষ্ণের। নিলি প্ত, নিরভিমান। যেতে বলো চলে যাচছ। থাকতে বলো থাকছি এককোণে। আমার কোনো ইতর্রবিশেষ নেই। আমার যেতেও যেমন আসতেও তেমন।

'ওরে হৃদ্ধ, তোকে একাই চলে যেতে বলেছে।'

र्पय हत्न राज रर्षे भूरा। तामकृष्ण प्रथन, भा-रे जारक मितरा पिराना।

এবার আবার হাজরাকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে। ব্রহা আর শক্তি যে অভেদ এ সে কিছাতেই মানতে চায় না।

তখন রামকৃষ্ণ মাকে ডাকতে বসল। বললে, 'মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেণ্টা করছে। হয় ওকে ব্যবিয়ে দে, নয় ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।' 'হাজরার কথায় আপনার এত লাগল?' জিগগেস করল ভবনাথ।

'এখন আর লোকের সণ্ডেগ হাঁক-ডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে ঝগড়া করব এ রকম অবস্থা আর আমার নয়—'

मा প्रार्थना भुनत्वन।

পর দিন হাজরা এসে বললে, 'হ্যাঁ, মানি। বিভু সকল জায়গায় বর্তমান।' জীবের স্বভাবই সংশয়। হ্যাঁ বললেও, ঢোক গিলে বলে, কিন্তু—। বিশ্বাস হতে হবে প্রহ্মাদের মত। স্বতঃসিন্ধ। স্বতঃস্ফর্ত । 'ক' দেখেই প্রহ্মাদের কামা। 'ক' দেখেই দেখেছে কৃষ্ণকে।

বালকের বিশ্বাস চাই।

এক দিন ঘাসবনে কি কামড়েছে ঠাকুরকে। ভয় হল, যদি সাপ হয়! তবে কি করা! ঠাকুর শন্নছিলেন, আবার যদি সাপ কামড়ায়, তা হলে বিষ ঠিক তুলে নেয়। তখন সাপের গর্ত খাজতে লাগলেন ঠাকুর, যাতে আবার কামড়ায় দয়া করে। কিন্তু গর্ত ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। একজন জিগগেস করলে, কি করছেন? সব বললেন তাকে ঠাকুর। লোকটি বললে, যেখানটায় আগে কামড়েছে ঠিক সেই জায়গায় কামড়ানো চাই। তখন উঠে পড়লেন ঠাকুর।

আরেক দিন রামলালের কাছে শ্রেনিছিলেন, শরতের হিম ভালো। নজির হিসেবে কি একটা শেলাকও আওড়েছিল রামলাল। কলকাতা থেকে গাড়ি করে ফিরছেন ঠাকুর, গলা বাড়িয়ে রইলেন বাইরে, যাতে সব হিমট্বকু লাগে।

তাই লাগল। তার পর অস্থ।

'গণ্গাপ্রসাদ আমাকে বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি সাক্ষাং ধনবর্ণতার।'

বিশ্বাসের কত জাের! সাক্ষাৎ পর্ণেরহার নারায়ণ যে রাম তাঁর লাধ্কায় যেতে সেতৃ লাগল। কিন্তু শর্ধ্ব রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সম্দ্র ডিঙােল হন্মান। তার সেতৃ লাগল না।

তোমার-আমার বিরহের অন্তরালে আর কত সেতু বাঁধব? যে সম্দ্রে আমি সে সম্দ্রে তুমিও। আমি যাচ্ছি ও-পার, তুমি আসছ এ-পার। মাঝসম্দ্রে দেখা হয়ে বাবে দ্বজনের। আমাদের হাতেহাতে সেতুবন্ধ।

কিন্তু হ্দয় কি সত্যিই চলে গেল? রামকৃষ্ণের সংগছাড়া হল?

শ্রীমা বললেন, 'তা ভালো জিনিস কি চিরদিন কেউ ভোগ করতে পায়?'

'কিন্তু ঠাকুরকে অনেক কণ্টও দিত। গাল-মন্দ করত।'

'যে অত সেবা-পালন করেছে সে একট্ন মন্দ বলবে না? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।' শ্রীমার কণ্ঠন্বরে মমতার ফল্যু।

রামকৃষ্ণেরও সেই অশ্তঃশীলা কর্ণা। বললে, 'অমন সেবা বাপ-মাও করতে পারে না।'

কিন্তু এখন তোমাকে কে দেবে সেবা-স্নেহ?

'দেবার সেই ঈশ্বর।' বললে রামকৃষ্ণ: 'শাশ্বড়ি বললে, আহা, বোমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হত। বউ বললে, ওগো, আমার পা হরি টিপবেন। আমার কার্কে দরকার নেই। সে ভবিভাবেই ঐ কথা বললে—'

ভার মানে, আমি বখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নিভার করে আছি তিনিই সব ভারবহনের ▶০ ব্যবস্থা করবেন। এ চাই, ও চাই, বলে তো বহু বাহানা করি, কিন্তু কী বা কতট্বুকু আমার সত্যিকার চাইবার মত, তা কি আমি জানি? মা জানেন, মা-ই ঠিক করে দেবেন। হয়তো শয্যা পেলাম, নিদ্রা পেলাম না; বিষয় পেলাম, মামলা বাধল; প্রেয়সী পেলাম কিন্তু প্রেম হল অস্তমিত। কী পেলে আমার চলে, কিসে বা কতট্বুকুতে আমার শান্তি ও সমতা, তা ব্বিঝ আমার সাধ্য কি। আমি লোভান্ধ, অলপদ্ভিট, স্বার্থপির। তাই তিনি বন্ধনা দিয়ে বাঁচান, আঘাত দিয়ে চেনান, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়ে আসেন নতুন পরিছেদে। রাজার বেটা যদি ঠিক মাসোয়ারা পায়, হরির বেটা ঠিক হরিসেবা পাবে।

যিনি ক্রেশ হরণ করেন পাপ হরণ করেন মনোহরণ করেন তিনিই হরি। ত্রৈলোক্য নতুন এক হিন্দ্বস্থানী চাকর রেখে দিল। হৃদয়ের বদলে সে-ই সেবা করবে রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শ্বন্ধ সাত্ত্বিক লোক ছাড়া আর কার্ব ছোঁয়া সহ্য করতে পারে না রামকৃষ্ণ। তাই কি করে চলে ও-সব হেটো চাকরে?

দ্র দিন পরে রাম দত্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'তোমার সঙ্গে এই ছেলেটি কে হে?' উৎস্কুক হয়ে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ। 'লালট্ব। আমার বাড়ির চাকর।'

'ওকে এখানে আমার কাছে রেখে দাও। ও বড় শ্বন্ধসত্ব ছেলে।' এই লাট্ব মহারাজ। এই স্বামী অম্ভুতানন্দ। ঠাকুরের সম্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে প্রথমাগত। প্রথম-পরশ-ধন্য।

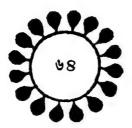

আদি নাম রাখতুরাম। ছাপরা জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে জন্ম। খুব ছেলে-বেলাতেই বাপ-মা মরে গিয়েছে। আছে খুড়োর সংসারে। খুড়োর ছেলেপিলে নেই। রাখতুরামকে সহজেই সে টেনে নিল ব্বকের কাছে। কিন্তু রাখতুরামের জন্যে নিভূত পশ্চিনীড় নয়। ঝড়ের আকাশে তার নিমন্ত্রণ। কোন এক সম্দ্রগামী জাহাজের মাস্তুলে এসে সে বসবে।

রাখতুরাম রাখালি করে। গোঠে-মাঠে ঘ্রুরে বেড়ায়। প্রকৃতির পাঠশালায় পড়ে। খোলা মাঠ তার বই, আকাশ আর মেঘ তার শেলট-পেন্সিল, ব্ছিট তার ধারাপাত। ৬(৬৮) ঘরের পশ্ব আর বনের পাখি তার সহপাঠী।

আর গ্রের্? কে জানে! থেকে-থেকে গান করে রাখতুরাম : 'মন্রা রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।'

মহাজনের খপ্পরে পড়েছে চাচাজী। ঋণের দায়ে নিলেম হয়ে গেল জিম-জমা। রাখতুরামকে নিয়ে চাচাজী পথে বসল।

ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এল দ্বজনে। কিন্তু ইটের পর ইট, ওখানে শৃধ্ব মান্য-কীটের বাসা। কোথাও স্নেহ নেই, কোমলতা নেই। অতিথিকে ওখানে ভিক্ষ্বক মনে করে, ভিক্ষ্বককে মনে করে চোর।

দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা, এখানে-ওখানে খাজতে লাগল চাচাজী। পাওয়া গেল ফালচাঁদকে। ফালচাঁদ মেডিকেল কলেজে রাম দত্তের আরদালি। 'আমার কাছে রেখে যা। দেখি বাবাকে বলেকয়ে রাজি করাতে পারি কিনা।' 'সব কাজ করবে। খাব বাধ্য ছেলে রাখতুরাম।' খাড়ে মিনতি করল।

দেখেই কেমন পছন্দ হয়ে গেল রাম দত্তের। বেশ উজ্জ্বল চোখ দ্বটো ছেলেটার। ম্বথে একটা অকাপট্যের ভাব। শরীরে কাঠিন্যের লাবণ্য।

কাজ আর কি। বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মায়েদের ফরমাস খাটা আর অফিসে রাম দত্তের টিফিন দিয়ে আসা। কি, পারবি তো?

'কিন্তু এক কথা। তোর অত বড় নাম আমি বলতে পারব না। ছোটু করে বলব, লালট্,। কি, রাজী?'

लालिं एथरक लांधे। ठाकुत छारकन रलरों। यरल।

কুম্পিত করে লাট্র। আশ্চর্য, তাতে পাড়ার গ্রহম্থদের আপত্তি। চাকর আবার কুম্পিত করবে কি! কুম্পিতগার চাকর হলে তো সর্বনাশ।

রাম দত্তের কাছে নালিশ করে কেউ-কেউ। এতে নালিশ করবার কী আছে। শেষ কালে বললে রাম দত্ত : 'কুদিত করা তো ভালো। কুদিত করলে কাম কমে যায়, আপনা-আপনি বীর্য রক্ষা হয়। নিজেরা যেমন দ্বর্বল, চাকরও তেমনি দ্বর্বল খোঁজো।'

কিন্তু তব্ব নিব্ত হয় না পড়শীরা। একজন এসে বললে, বাজারের পয়সা চুরি করে লাট্র।

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া,' হাঁক দিল রাম দত্ত : 'ক পয়সা আজ চুরি করেছিস বাজার থেকে?' রুখে দাঁড়াল লাট্ব। প্রতিবাদের ভাঙগতে ফ্বটে উঠল পালোয়ানের ভাব। জরলে উঠল প্রস্ফর্ট দ্বই চোখ। আধা হিন্দির তোতলামি মিশিয়ে বললে, 'জানবেন বাব্ব! হামি নোকর আছে, চোর না আছে!'

এই তো কথার মত কথা! জীবলোকে যত দীপ্তি আছে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্যদীপ্তি।

রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিয়ে রাম দত্ত তখন ঈশ্বরমদে মাতোয়ারা। সে মদের ছিটে-ফোঁটা পড়ছে এসে সংসারে। যিনি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা তাঁরই বাণীবিন্দ্রর বর্ষণ। রামের উদ্দীপনায় বাড়ির সবাই কমবেশি উৎসাহিত হচ্ছে, কিন্তু একেকটা কথা ৮২

লাট্র মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। কথার মানে সে ভালো বোঝে না কিন্তু একটি ইশারা মনের মধ্যে কেবল কে'দে-কে'দে বেড়ায়। একটা শ্রমর যেন গ্রনগর্নায়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার মনের মধ্যে যে ফ্রলটি ফ্রটিফ্রটি করছে তার মধ্র খেতে। 'ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না।' কথাটা বাজল একটা আশ্বাসের মত। পথহারা প্রান্তরে আলো-জরালা আশ্রয়ের মত।

'নির্জানে বসে কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে। তবে তো তাঁর দয়া হবে।'

দর্শরর বেলায় গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শর্য়ে আছে লাট্। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মর্ছছে। পাশ ফিরছে খানিক বাদে। আবার চোখ মর্ছছে ডান হাত দিয়ে। 'কাকার জন্যে মন কেমন করছে রে লাট্র?' রামবাব্রর স্ত্রী জিগগেস করলেন কাছে এসে।

তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লাট্র। কার জন্যে কাঁদছি তা কি **আমি** জানি? কেউ কি তা জানে?

এক রোববার রাম দত্ত চলেছে দক্ষিণেশ্বরে, লাট্র এসে তার সংগ নিল। বললে, 'হামাকে নিয়ে চল্বন।'

'সে কি, তুই কোথা যাবি?'

'যার কথা আপর্নন বলেন, সেই পরমহংসকে হামি দেখবে।'

रकमन भाशा रुल ताम परखत। সঙ্গে করে নিয়ে গেল লাট্রকে।

গোলগাল বে°টেখেটে জোয়ান চেহারার চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢ্কতে সাহস নেই। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু হাত-জোড়।

রাম দত্ত ঘরে ঢ্বকে রামকৃষ্ণকে দেখতে পেল না। বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ তখন আসছে নিজের ঘরের দিকে। রাধিকার কীর্তন গাইতে-গাইতে। 'তখন আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে—'। নিজের মনে আখর দিচ্ছে রামকৃষ্ণ। 'কথা কইতে পেল্বম না। আমার ব'ধ্বর সনে কথা হল না। দাদা বলাই ছিল সাথে তাই কথা হল না।' বারান্দায় লাট্বর সঙ্গে দেখা। তুই কে রে? তুই কোখেকে এলি? তোকে এখানে কে আনল?

রামকৃষ্ণকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাম দত্ত।

'এ ছেলেটাকে ব্রঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ? একে কোথা পেলে? এর যে সাধ্র লক্ষণ।'

রাম দত্তের দেখাদেখি লাট্বও প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। ব্রথলে চোখের সামনে এই সেই নয়নাতীত।

কিন্তু ঘরে ঢ্রকেও বসছে না সবাইর মত। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ঈষন্নত হয়ে। যেন রামের কাছে হন্মান।

'বোস না রে বোস।' হ্রুকুম করল রামকৃষ্ণ। তখন লাট্র এক পাশে বসল জড়সড় হয়ে। 'যারা নিত্যসিম্ধ তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। জন্মে-জন্মে তাদের জ্ঞান-চৈতন্য হয়েই আছে। এখানে-সেখানে ওসকাতে-ওসকাতে যেই চাপটা সরিয়ে দিল মিস্নি, অমনি ফোয়ারার মূখ থেকে ফরফর করে জল বের্তে লাগল—' বলেই রামকৃষ্ণ হঠাং ছু;ুরে দিল লাট্রকে।

লাট্রর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল ঘন-ঘন, আর দেখতে-দেখতে দু চোখ ফেটে উথলে উঠল কামা।

সকলে অবাক। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, তব্ কান্না থামে না লাট্রর। 'ছেলেটা কি এমনি সারাক্ষণই কাঁদবে না কি?' ব্যুস্ত হল রাম দত্ত। রামকৃষ্ণ আবার স্পর্শ করল লাট্রকে। কান্না থেমে গেল তৎক্ষণাং।

যে হাতে কাঁদাও সেই হাতেই আবার মুছে দাও কান্না। খেলার আরক্তে যেমনি তুমি, খেলার ভাঙার বেলায়ও তুমি।

বাড়ি ফিরে এসে কেমন আনমনা হয়ে রইল লাট্। কাজে-কর্মে উৎসাহ নেই, মন যেন দেশান্তরী হয়েছে। দেহযন্ত্রটা ঠিক-ঠিক চলছে বটে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে থেকেও যে যন্ত্র নয়, সেই মন্টিরই এখন যন্ত্রণা।

পরের রবিবার দক্ষিণেশ্বরে কিছ্ম ফল-মিণ্টি পাঠাবার কথা উঠল। কিন্তু কে নিয়ে যায় বয়ে। রাম দত্তের কোথায় কি কাজ পড়েছে, সে যেতে পারবে না।

মনমরা হয়ে বসে ছিল লাট্। ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠল। জোয়ার-আসা গাঙের মত খুনির ঢেউয়ে উলসে উঠল সর্বাঙ্গ। বললে, 'হামি যাবে। হামাকে দিন, হামি সব উত্থানকে লিয়ে যাবে। ঠিক পছন লিবে আমাকে।'

তাই গেল লাট্। দীর্ঘ পথ একটা বাঁশির স্বরের মত বাজতে লাগল। এত দিন গোষ্ঠে ফিরেছে লাট্র, আজ চলল গোকুলে।

দ্র থেকে দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণকে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা প্রায় এগারোটা। দেখেই দোড় মারল লাট্। এক ছ্বটে হাজির হল পায়ের কাছে। লব্টিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। 'কি রে, এসেছিস? আজ এখানে থাক।'

'শ্বধ্ব আজ নয়, বরাবরই ইখানকে থাকবে। হামি আর নোকরি করবে না। আপ্রনার কাজ করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'তুই এখানে থাকবি আর আমার রামের সংসার দেখবে কে? রামের সংসার যে আমারই সংসার।'

এই বলে রামকৃষ্ণ তাকে ব্রবিষয়ে দিল কি করে চাকরি করতে হয় মনিবের বাড়িতে। কি করে কর্ম করতে হয় সংসারে। মনিবের বাড়িতে থাকবি আর মন পড়ে থাকবে দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের 'আমার রাম' 'আমার হরি' বলবি, কিন্তু মনে-মনে ঠিক জানবি ওরা তোর কেউ নয়।

কিন্তু এখন কোন ধরনের প্রসাদ নিবি তুই?

কালীবাড়ির আমিষ প্রসাদ নিতে কুণ্ঠা ছিল লাট্রর। রামকৃষ্ণ তা ব্রথতে পেরেছে। বললে, 'ওরে, মা-কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ফ্র মন্দিরে হয় নিরামিষ। সব গণগাজলে রামা। প্রসাদে কোনো দোষ নেই।'

'আমি অত-শত কি জানি!' লাট্ন শ্বেশ্ব জানে কোথায় তার আসল প্রসাদ। 'আপ্নিন যা পাবেন হামনে তাই খাওয়া করবে। হামি তো আপ্নার প্রসাদ পাবে— বাকি আর কুছ্ন পাবে না।'

রামলালের দিকে তাকিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।'

'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।'

সারা বেলা কাটিয়ে দিল লাট্। ব্রিঝয়ে-স্র্জিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। যাবার সময় বলে দিল, 'দেখিস বাপ্র, এখানে আসবার জন্যে যেন মনিবের কাজে ফাঁকি দিসনি। রাম তোর আশ্রয়দাতা, তার যদি কাজ না করবি তা হলে নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবি না। যখন সময় হবে তখন আমিই তোকে এখানে ডেকে নেব।'



রামকৃষ্ণকে এখন একবার দেশে যেতে হয়। এই প্রথম তার হৃদয়-ছাড়া দেশে যাওয়া।

মাকে বলে হৃদয়কে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। কায়মনে এত সেবা করে অথচ টাকার মায়া কাটাতে পারে না। থেকে-থেকে কোখেকে সব বড়লোক এনে হাজির করে। বলে, এটা চাও, ওটা নাও, এদিক-ওদিক স্ক্রিধে দেখ। লছমীনারাণ মাড়োয়ারীকে ওই ধরে এনেছিল কিনা ঠিক কি। যখন বললে, টাকাটা হৃদয়বাব্র কাছে রেখে যাই, হৃদয়বাব্র স্ফ্রিত তখন দেখে কে।

এক কথায় নিরুত্ত করে দিলে রামকৃষ্ণ। টাকা কাছে রাখাই মানে অহঙ্কারকে জীইয়ে রাখা।

মাড়োয়ারী তখন আরেক কৌশল করলে। বললে, তোমার দ্বীর নামে লিখে দি। হৃদয় বললে, 'সেই ভালো।'

রামকৃষ্ণ ভাবল, মন্দ কি, জিগগেস করা যাক সারদাকে।

নিভ্তে ডাকিয়ে আনল। বললে, 'দশ-দশ হাজার টাকা! তোমাকে দিতে চাচ্ছে লছমীনারাণ। নাও না? নেবে?'

সার কথা ব্রুবতে পেরেছে সারদা। বললে, 'তা কেমন করে নিই? আমি নিলে

িষে তোমার নেওয়াই হয়ে গেল। আমি আর তুমি কি আলাদা? তুমি যা নিতে পারো না তা আমিও নিতে পারি না।' চলে গেল সারদা।

হ্দায়ের মুখ দ্লান হল বটে কিন্তু হাঁপ ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

টাকার যে এত অহঙকার কর, তোমার ক' হাঁড়ি আছে জিগগেস করি? তোমার যদি আছে হাঁড়ি, ওর আছে জালা। তোমার যদি আছে জালা, ওর আছে মটকি। আধিক্যেরও আতিশয্য আছে। সন্ধের পর যখন জোনাকি ওঠে তখন সে ভাবে জগংকে খ্ব আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই আকাশে তারা উঠল, তার অভিমান চলে গেল। তারারা ভাবতে লাগল, আমরাই আলো দিচ্ছি জগংকে। কিছু পরে যেই চাঁদ উঠল, লঙ্জায় মলিন হয়ে গেল তারারা। চাঁদ ভাবল জগং আমার আলোতেই হাসছে। দেখতে-দেখতে অর্গোদয় হল, স্থ উঠলেন। তখন কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি।

গোড়ায়-গোড়ায় রামলালও এক-আধট্ব হাত বাড়াত। ঠাকুরের অস্বথের সময় মহেন্দ্র কবরেজ দেখতে এসেছে সেবার। যাবার সময় পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল রামলালের হাতে।

ডাক্তার কই ভিজিট নেবে, সেই কিনা উলটে টাকা দেয় রুগীকে।

বিছানায় ছটফট করছেন ঠাকুর। সারাক্ষণ কত হাওয়া করল লাট্র, তব্র কমছে না যন্ত্রণ। ব্রকের মধ্যে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে। শেষে বললেন, 'যা তো, রামনেলাকে ডেকে নিয়ে আয় তো, সে শালা নিশ্চয় কিছ্র করেছে, নইলে চোখ ব্রজছে না কেন?' রামলাল কাছে আসতেই ঠাকুর চেচিয়ে উঠলেন : 'যা শালা যা, এখানকার জন্যে যার ঠেঙে টাকা নিয়েছিস তাকে শিগগির ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' রাত তখন প্রায় দ্বটো। লাট্রকে সঙ্গে নিয়ে রামলাল গেল সেই কবরেজের বাড়ি। কবরেজকে ঘুম থেকে তুলে তার টাকা তাকে ফেরং দিলে।

ঠাকুর ঠান্ডা হয়ে দুচোখ একত্র করলেন।

'ওরে রামলাল,' ঠাকুর বলেছিলেন এক দিন স্নেহস্বরে: 'যদি জানতুম জগংটা সত্যি, তবে তোদের কামারপ্রকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি যে, ও সব কিছু নয়, একমাত্র ভগবানই সতিয়।'

ওরে, সে যে আনন্দং নন্দনাতীতং। প্রেয়ঃ প্রাং, প্রেয়ো বিত্তাং, প্রেয়োনাস্মাং সর্বস্মাং। তার মত ভালোবাসার জিনিস আর কিছ্ব নেই।

শ্রীমতী বললে, 'সখি, চতুদিক কুফ্ময় দেখছি।'

তা তো দেখবেই। তুমি যে অন্রাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ।

স্থীরা বললে, 'রাধে, ঐ দেখ কৃষ্ণ এসেছে। তোমার সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে—'

ওরে, নিক হরণ করে। ওই তো আমার সর্বস্ব।

কেশব সেন যখন আসে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে করে কিছ্ম নিয়ে আসে। হয় ফল নয় মিছিট। রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে কথা কয়। একেক দিন বা বস্তৃতা দেয়। সেদিন বড় ঘাটে গঙ্গার দিকে মুখ করে বস্তৃতা দিলে কেশব।

হ্দয়ের যেমন ম্র্র্ব্যানা করা অভ্যেস, গশ্ভীর মুখে বললে, 'আহা, কী বস্তৃতা! মুখ দিয়ে যেন মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!'

কিন্তু বক্তৃতার মধ্যেই উঠে গেল রামকৃষ্ণ। যারা জমায়েত হয়েছিল বলাবলি করতে লাগল, লোকটা মূখখু কিনা, মাথায় কিছু ঢোকে না, তাই কেটে পড়ল।

কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল, কোনো ব্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে, 'কিছ্রু কি অন্যায় করে ফেলেছি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বললে, ভগবান, তুমি আকাশ দিয়েছ বাতাস দিয়েছ—কত-কি
দিয়েছ। তারি জন্যে যেন তোমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ও সব তো ভগবানের
বিভূতি। বিভূতি নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? এ কি তুমি বলে শেষ করতে
পারবে? তা ছাড়া, এ সব বিভূতি যদি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি
ভগবান হতেন না?' একট্ব থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বড়লোক হলেই কি তাঁকে
বাপ বলবে? যদি তিনি গরিব হতেন, নিঃম্ব ও নির্ধন হতেন, তা হলে কি তাঁকে
বাপ বলবে না?'

কেশব চুপ করে রইল।

হ্দয়কে জিগগেস করি, এখন এ কোন ফ্রল বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে?

সকলে বলাবলি করতে লাগল, 'সত্যি বড়লোক হলেই কি বাপ হবে? গরিব হলে সে আর বাপ নয়?'

এরই নাম ভালোবাসা। ভগবান আমাকে কিছ্ব দিন বা না-দিন, আমার দিকে তাকান বা না-তাকান, তব্ব আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামন কেশব সেনের মাথা ভেঙে দিয়েছে। এই নিয়ে শ্র্র্ হল হৈ-চৈ। বলে কিনা, বড়লোক না হলে বাপ কি আর বাপ হবে না? সন্তান কি গরিব বাপকে ডাকবে না বাবা বলে?

ভার পরে যখনই কেশবকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অন্বরোধ করেছে রামকৃষ্ণ, কেশব সলজ্জ হাস্যে বলেছে, 'কামারের দোকানে আমি আর ছ‡চ বেচতে আসব না। আপনিই বলুন, আমরা শুনি।'

হ্দয়ের মাতব্বরি করার দিন ফ্রিরের গেল। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবার সময়ও নরম হল না। বললে, 'মামা, তুমি এদের ছাড়ো। দ্ব-চারটে বড়মান্য ধরো, দেখবে কত বাগানবাড়ি তোমার হবে।'

ত্রৈলোক্য তাড়া দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

'তুমিও আমার সংশ্যে চলো, মামা।' হ্দয় এক মৢহৢত তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'তোমায় যদি পেতুম, দেখতে কত বড় কালীবাড়ি জাঁকিয়ে তুলতুম! ইট চুন সৢরকির মন্দির নয়, একেবারে সোনার মন্দির।'

চলে গেল হৃদয়। রামকৃষ্ণ নিঃসংগ। একা-একা গেল কামারপ্রকুর।

বালক লাট্ন একা-একা চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু এসে দেখছে, সমস্ত ফাঁকা, রামকৃষ্ণ নেই, তার ঘর বন্ধ। তখন কি করে লাট্ন, গণগার ঘাটে বসে অঝোরে কাঁদতে বসল। ডাকতে লাগল আকুল হয়ে, তুমি কোথায়? একবার দাঁড়াও আমার চোখের সামনে।

আর কত কাঁদবি? এবার বাড়ি যা। আজই তাঁর ফেরবার দিন নয়।

ফেরবার দিন নয় মানে? তিনি কি কুথা গেছেন নাকি? তিনি ইখানকেই আছেন।

এখানেই আছেন কি রে? তিনি দেশে গেছেন।

আপ্রনি জানেন না। ইখানকেই আছেন। হামি তার সাথে দেখা না কোরে যাবে না।

তবে থাক বসে। কতক্ষণে দেখা পাস দ্যাখ।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ওদিকে লক্ষ্য নেই লাট্রর। গঙ্গার পরপারে তাকিয়ে আছে একদুন্টে।

কে একজন বৃঝি তাকে প্রসাদ দিতে এল। এসে দেখল লাট্র যেন প্রাণ ঢেলে কাকে প্রণাম করছে। সামনে লোকজন কেউ নেই, তব্ব প্রাণ-ঢালা প্রণাম।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল লাট্ন। অপরিচিত লোক সামনে দেখে থ হয়ে গেল। বললে, 'সে কি! পরমহংসমশায় কুথায় গেলেন! এই যে ছিলেন এতক্ষণ ইখানকে।'

রাম দত্তকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ: 'কি মধ্য পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো! আমি তো কিছ্ম ব্যঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না। তার স্ত্রীও বোঝে না।

রাম দত্তের স্থা বলে, 'ওখানে তোকে খাওয়াবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে?' কি রকম অব্বঝের মতন তাকায় লাট্ব। খাওয়া? কাপড়চোপড়? দক্ষিণেশ্বরের সংসারে এও আবার একটা জিজ্ঞাস্য নাকি? জোটে জ্বটবে না জোটে না জ্বটবে। সে যে দক্ষিণ-সশ্বর।

তব্ব বিনা মাইনেয় নোকরি করতে হবে কণ্ট সয়ে! এরই বা অর্থ কি? কালবোশেখীর দ্বর্যোগ, তব্ব নরেন চলেছে দক্ষিণেশ্বর। বাবা বললেন, যদি একান্তই যাবি, ঘোড়ার গাড়িতে যা। কেন মিছিমিছি পয়সা নণ্ট! শেয়ারের নৌকোতেই চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। নৌকো যদি ডোবে তো ডুববে!

একেই বলে ডার্নাপিটের মরণ গাছের আগায়। কোনো স্বর্নন্ধর সে ধার ধারে না। 'এসেছিস?' ডাক দিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ।

পর ম্হতেই গশ্ভীর হবার ভান করে বললে, 'কেন আসিস বল তো? আমার কথা যখন শ্নিস না তখন আসিস কি করতে?'

'তুমি আবার শোনাবে কি! তুমি কি কিছ্ম জানো? নিজে কি কিছ্ম পেয়েছ যে তাই পরকে দেবে?' নরেনের কপ্টে স্পন্ট অস্বীকার। রুঢ় প্রত্যাখ্যান। 'বেশ তো, জানি না কিছ্ম, পাইনি কানাকড়ি।' রামকৃষ্ণ স্নেহকর্ণ চোখে তাকাল নরেনের দিকে: 'তব্ম, যার থেকে কিছ্মই শেখবার নেই, যাকে তুই নিস না, মানিস না, তার কাছে এই ঝড়দাপটে তুই আসিস কেন?' 'আসি কেন?' হাসল নরেন: 'তোমাকে ভালোবাসি বলে দেখতে আসি।' রামকৃষ্ণ জড়িয়ে ধরল নরেনকে। বললে, 'সকলেই স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে আমাকে শ্ব্ব ভালোবাসে বলে।' একেই বলে ভালোবাসা!



ञ्चत्रवर्ग रुप्त शिराहर । अथन लाउँ क वाञ्चनवर्ग रमथारु तामकृष्ण । সামনেই বর্ণপরিচয় খোলা। রামকৃষ্ণ বললে, 'বল , "ক"—' नार्दे, উচ্চারণ করলে, "'কা"—' 'ওরে "কা" নয়, "ক"। বল, "ক"—' আবার **ना**ण्ये वन्नतन, "'का''—' কিছ্বতেই পশ্চিমী জিভ সজ্বত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যত বলছে "ক", লাট্ৰ তত বলছে "কা"। ঝলসে উঠল রামকৃষ্ণ: 'শালা, "ক"কেই যদি "কা" বলবি তবে "ক"-এ আকারকে কি বলবি? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।' ছ्रिं भित्न राम नाप्रेत। তাকে আর পাশের পড়া পড়তে হল না। ঠাকুর বলেন, 'পাশ করা, না, পাশ পরা!' লেখা-পড়া না শিখিস, নেশা-করাটা শিখে নে। কিসের নেশা? মদ-ভাঙের নেশা নয়। এ একেবারে রাজা নেশা। বহ্ম-নেশা। বই পড়ে কি জানবি? যতক্ষণ না হাটে পেণছনুনো যায়, দুর হতে শব্ধবু হো-হো শব্দ। হাটে পেণছনুলে আরেক রকম। তখন দেখতে পাবি, শ্বনতে পাবি স্পন্ট। एमथर्ण भार्ति एमकानिरक। भन्नरण भारि, जान्न, नाउ, भग्नमा माउ! বড়বাব্রর সঙ্গেই আলাপের দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে থেকে জানতে এত ব্যাহত কেন? কেন এ-দোর ও-দোর ঘোরাঘ্রার করা? চাকরদের কাছে গেলে দাঁড়াতেই দেয় না, তারা বলবে কোম্পানির কাগজের খবর! কিন্তু যো-সো করে বড়বাব্র সঙ্গে একবার আলাপ কর্, তা

ধাক্কা খেয়েই হোক বা বেড়া ডিঙিয়েই হোক—তখন একে-একে সব জানতে পাবি। কত বাড়ি কত বাগান কত কোম্পানির কাগজ তিনিই সব বলে দেবেন। বাব্র সঙ্গে আলাপ হলে চাকর-দারোয়ানরা সব সেলাম করবে।

'এখন বড়বাব্রর সঙ্গে আলাপ হয় কিসে?' একজন কে জিগগেস করলে।

'ठारे रठा र्वाल, कर्म हारे।' वलरल तामकृष्ण: 'क्रेश्वत आर्ष्ट्र वरल वरम थाकरल চলবে? যো-সো করে তাঁর কাছে গিয়ে পে'ছিতে হবে।'

'কি করে পেণছ ই?'

'নিজ'নে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে কাঁদো ব্যাকুল হয়ে। কামিনীকাণ্ডনের জন্যে তো পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, একবার তাঁর জন্যে একটা भागन २७ एर्निथ। *लारक वनाक.* अभारक क्रेश्वरतत जाना भागन शराहा।

একট্র নির্জানে যা। নির্জান না হলে মন স্থির হবে না। নির্জানে বসে একট্র ধ্যান কর। বাড়ির থেকে আধ পো অন্তরে ধ্যানের জায়গা কর। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে তাঁর কুপা হয়। তার পরেই দর্শন।

'দর্শন?' চমকে উঠল কেউ-কেউ।

'হ্যাঁ, দর্শন। যেমন ধরো, জলের ভিতর ডোবানো বাহাদ্বরী কাঠ আছে—তীরে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক-এক পাপ্র ধরে-ধরে গেলে, শেষে বাহাদ্বরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।'

কেন সংসার কি দোষ করল? আমরা জনক রাজার মত নিলি পত ভাবে সংসার

'মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হে'টমুন্ড হয়ে উধর্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হে টম্বন্ড বা উধর্বপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি नाषानाष्ट्रि कत्रत्व परे वटन ना।'

সবাইর মুখভাব একট্ম কঠিন হয়ে উঠল। কোমলকে পাবার জন্যে সাধনা চাই কঠিন। বন্ধার পর্থাট বন্ধার হয়ে রয়েছে!

'व তো ভালো বালাই হল!' রামকৃষ্ণ কথায় একট্র বিদ্রুপের টান দিল: 'ঈশ্বরকে তুমি দেখিয়ে দাও আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। দর্ধকে দই পেতে মন্থন করলে তো মাখন হবে! তা তুমি মাখন তৈরি করে ওঁর মুখের কাছে তুলে ধরো! ভালো বালাই-তৃমিই মাছ ধরে হাতে দাও।'

ওরে, রাজাকে দেখতে চাস? রাজা আছেন সাত দেউডির পারে। প্রথম দেউডি পার না হতে-হতেই বলে, রাজা কই? 'যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ি তো পার হতে হবে। যেতে হবে তো এগিয়ে।

রাম দত্তকে বলে লাট্রকে রেখে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। এমন শুন্ধসত্ত ছেলে আর দুটি হতে নেই।

गाज् इंदि भारत ना तामकृष्य। त्नीति यथन यात्र गाज्य निरत्न मौजिस्स थात्क नार्ह्य। জপে বসেছে नार्य, रठा९ जभ ছुत्र रान। क यन हुतिय पितन।

'ওরে, তুই যার ধ্যান করছিস, সে এক গাড়, জলও পায় না।' সামনে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ। বলছে, 'এ রকম ধ্যানে কী ফল হবে রে?'

গাড়্ব হাতে সঙ্গে-সঙ্গে চলল লাট্ব।

'যার সেবা করবি তার কখন কি দরকার হঃশ রাখবি। তবে তো সেবার ফল পাবি।' শোন, কাজের মাঝেই তাকে ধরবি। কিন্তু সব সময়ে জানবি তুই যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তুই চক্র, তিনি চক্রী। তুই গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়র।

পাতাটি নড়ছে সেও জার্নাব ঈশ্বরের ইচ্ছে। সেই তাঁতি কি বলেছিল জানিস না? তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছেতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছ আনা, রামের ইচ্ছেতেই ডাকাতি। রামের ইচ্ছেতেই ধরা পড়ল ডাকাত, রামের ইচ্ছেতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছেতেই ছেড়ে দিলে।

ওরে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।
এক দিন লাট্রকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ: 'ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান
ঘরুমায় কি না?' প্রশ্ন শর্নে লাট্রর তো চক্ষ্মিথর! বললে, 'হামনে জানে না।'
'ওরে, জীবজগতে সকলেই ঘরুমের অধীন, কিন্তু ভগবানের ঘরুমোবার যো নেই।
তিনি ঘর্মরলে সব অন্ধকার! সারা রাত সারা দিন জেগে তিনি জীব-জন্তুর
সেবা করছেন। তিনি জেগে আছেন বলেই জীবজন্তু নির্ভায়ে ঘর্মরতে পারছে।'
শর্ম্ব কি তাই? ঘরুমে বা জাগরণে কে কখন কে'দে ওঠে, তিনি না জেগে থাকলে

তা শুনবে কে? আমরা অন্ধকারে ঘুমুই, আর তিনি সারা রাত আলো জ্বালিয়ে

অধর সেন দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রায়ই ঘুর্নিয়ে পডে।

বসে থাকেন শিয়রে।

এক দিন ঠাকুরকে এসে শ্বধোলেন, 'তোমার কি-কি সিন্ধাই হয়েছে বলো তো?' 'যারা ডিপটি হয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে,' ঠাকুর বললেন হাসতে-হাসতে, 'মায়ের ইচ্ছেয় সে সব ডিপটিকে ঘ্রম পাড়িয়ে রাখি।'

তারই জন্যে কি অধর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঘুমোয়?

এ কেমন হীনব্ব দিধ! ভাগ্যবলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিস, 'বিল্ডিং' না দেখে বরং গঙ্গা দ্যাখ, মাকে দ্যাখ, ঠাকুরকে দ্যাখ—তা নয়, গা ঢেলে লম্বা ঘ্ম! সবাই নিন্দে করতে লাগল অধরের। নিতান্তই পাশবন্ধ জীব, ত্রিনাথের এলাকায় এসেও ত্রাণ নেই।

কিন্তু ক্লান্তিহরণের কপ্ঠে অপর্বে কর্না। স্নেহশান্ত স্বরে বললেন ঠাকুর, 'তোরা কি ব্রুথবি রে? এ মায়ের ক্ষেত্র, শান্তি-ক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয়-কথা না বলে ঘ্রুম্কেছ, সে অনেক ভালো। তব্ব একট্র শান্তি পাচ্ছে!'

কৃষ্ণধন নামে এক রসিক ব্রাহারণ আসে দক্ষিণেশ্বরে। সারাক্ষণ কেবল ফণ্টি-নিষ্টি করে।

'কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত-দিন ফণ্টি-নণ্টি করে সময় কাটাচ্ছ? ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। শোনো, যে ন্নের হিসেব করতে পারে, সে মিছরিরও হিসেব করতে পারে।' কুষ্ণধন সহাস্যে বললে, 'আপনি টেনে নিন।'

'আমি কি করব! তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভ'র করছে। এ মন্দ্র নয়, এ মন তোর!' 'কি করতে হবে বল্কন—'

'সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়ো। ঈশ্বরই সব চেয়ে বড় রসিক, তাঁর তত্ত্বটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় রসিকতা। সেই রসিকতার সন্ধান করো। শুধু এগিয়ে পড়ো—'

'এ পথের আর শেষ নেই—'

'কিন্তু চলতে-চলতে যেখানেই শান্তি, সেখানে "তিষ্ঠ"। সেখানেই বিশ্রাম করে নাও।'

আহা, অধর সেন এখানে এসে শান্তিতে একট্র বিশ্রাম করছে! ওকে জাগাস নে। ওকে ঘ্রমুতে দে একট্র ঠান্ডা হয়ে!

কিন্তু যে সেবা করতে এসেছে তারই সেবায় লাগল নাকি রামকৃষ্ণ?

লাট্বকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছে রামকৃষ্ণ। ঢ্বকেছে সেই দ্বপ্রর বেলা, বিকেল হয়ে এল, লাট্রর এখনো বের্বার নাম নেই। কি করছে দেখে আয় তো রে। রামলালকে খোঁজ নিতে পাঠাল। রামলাল এসে বললে, এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর! একখানা পাখা নিয়ে আয়। পাখা নিয়ে চলল রামকৃষ্ণ। আর, শোন্, এক গ্লাশ জল চাই ঠান্ডা। জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখে, রামকৃষ্ণ লাট্বকে হাওয়া করছে। আর পাখার হাওয়ায় লাট্বর শরীর কাঁপছে, তুলো যেমন কাঁপে তেমনি।

'ওরে বেলা যে আর নেই। সন্থে-টন্থে কখন সাজাবি?' রামকৃষ্ণের আওয়াজে লাট্রর ধ্যান ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল যাকে ধরবার জন্যে মহাশ্ন্য পাখা মেলেছিল তিনিই পাখা হাতে করে পার্শাটতে বসে আছেন। সম্নেহে বাতাস করছেন মা'র মত। ব্যুস্ত হয়ে উঠতে চাইল আসন ছেড়ে। রামকৃষ্ণ বললে, 'আগে একট্ব স্কুস্থ হঙ্গ তার পরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন খেমে গেছিস।'

'আপর্নন এ কী করছেন! এতে হামার অকল্যাণ হবে।'

হাসল রামকৃষণ। বললে, 'তোর কে সেবা করছে? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিল্ম। গরমে যে তাঁর কল্ট হচ্ছিল। নে, এখন এই এক গেলাশ জল খা দিকিনি—'

জড়ভরত রাজার পালাকি বইছে। রাজা পালাকি হতে নেমে এসে বললে, 'তুমি কে গো?'

জড়ভরত বললে, 'আমি নেতি।'

'সে আবার কি?'

'আমি শ্বদ্ধ আত্মা।'

যেমন বাতাস। ভালো-মন্দ সব গন্ধই বাতাস নিয়ে আসে কিন্তু বাতাস নিলিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নিলিপ্ত। যেমন স্থা। শিষ্টকেও আলো দিচ্ছে দ্রুটকেও আলো দিচ্ছে। ধোঁয়া যতই কালো হোক দেয়ালকে ময়লা করতে পারে, আকাশকে নয়।
চামড়া-ঢাকা অখণ্ড খোলের মধ্যে খোঁজো সেই প্রাণম্বর্পে। হাড়মাসের খাঁচার
মধ্যে ধরো সেই পলাতক পাখি!



রাম দত্তের বাড়ি, মধ্ব রায়ের গলিতে, রামকৃষ্ণ এসেছে।

কলকাতাকে বড় ভয়, বড় সম্ভ্রম রামকৃষ্ণের। সব জ্ঞানী-গ্নণীর বাসা এখানে। রাজা-রাজড়া স্বখী-ভোগীদের আস্তানা। পাড়াগাঁয়ের আলাভোলা ছেলে আমি, এখানে কি কলকে পাব? আমাকে কি কেউ খাতির-যত্ন করবে?

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙেছে, দেবেন্দ্র মজ্মদার দেখতে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। পরনে লাল-পাড় কাপড়, ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাত গলার সঙ্গে ঝোলানো, ঠাকুর বসে আছেন তন্তপোশে। দেবেন্দ্রকে জিগগেস করলেন, 'কোখেকে আসা হচ্ছে?' 'কলকাতা থেকে।'

কলকাতার নাম শর্নে যেন শিউরে উঠলেন ঠাকুর। নিশ্চয়ই তবে একজন গন্যিমান্যি লোক।

'কী দেখতে এসেছ? এমনি—?' বলে ঠাকুর হাতের পর হাত রেখে গ্রিভঙ্গবঙ্কিম কৃষ্ণের ভঙ্গি করলেন।

'না, শ্বধ্ব আপনাকে দেখতে এসেছি।' কণ্ঠস্বরে যেন ভক্তির স্বরটি পাওয়া গেল। ঠাকুরের গলায় কালা ফ্বটে উঠল : 'আর আমায় কী দেখবে বলো! পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙে গিয়েছে! দেখ দেখি সতি ভেঙেছে কিনা! বড় যন্ত্রণা। কি করি?' হাতখানি বাড়িয়ে দেবার ইণ্গিত করলেন। দেবেন্দ্র স্পর্শ করল সেই হাত। একট্ব বা টিপে-টিপে দেখল। জিগগেস করল, 'কি করে ভাঙল?'

কাঁদ-কাঁদ মনুখে ঠাকুর বললেন, 'কি একটা অবস্থা হয়, তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে। ওয়ন্ধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওয়ন্ধ দিয়েছিল, বেশি করে ফারলে উঠল। তাই আর কিছন্ন দিইনি। হাঁ গা, সারবে তো?'

যিনি সকলের ব্যথা সারান তাঁরই কপ্ঠে ব্যথার জিজ্ঞাসা।

'আজ্ঞে সেরে যাবে বৈ কি। নিশ্চয় সারবে।' দেবেন্দ্র জোরের সঙ্গে বললে। আহ্মাদে শিশ্বর মতন হয়ে গেলেন ঠাকুর। আর সকলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন : 'ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। আর ভয় নেই। ইনি যেমন-তেমন লোক নন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন!'

কলকাতা সম্বন্ধে এত তাঁর ভয়-ভক্তি। সেই কলকাতায় তিনি এসেছেন বিদ্বৎ সমাজে! বসেছেন তাদের বৈঠকখানায়। শেষে চাতরে না হাঁড়ি ভাঙে!

মা গো, পাশে এসে বোস্। রাশ ঠেলে দে।

রামকুষ্ণের চোখের দিকে চেয়ে মা হাসেন মিটি-মিটি।

রাম দত্তের হাঁপানি, তাই নিয়ে সে ছ্বটোছ্বটি করছে। এসেছে স্বরেশ মিত্তির, ভাবে বিভার হয়ে টলছে মাতালের মত। গায়ে জামা নেই গলায় পৈতে, এক পাশে এসে বসেছে দেবেন মজ্বমদার। গ্যাস জ্বলছে ঘরে। তাতে আর কতট্বকু আলো হবে! রামকৃষ্ণের গায়ের আলোয় মধ্বায়ের গলি ভেসে যাছে। আকাশের স্বধাকর এসেছেন নগরের ধ্লির নিকেতনে।

ওরে, রাম দত্তের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধ্ব এসেছে। চল দেখবি চল। রাদতায় কর্পোরেশনের বাতি নেই, সাধ্বই নাকি সব অলি-গলি আলো করে বসেছে! একটি সহজস্বন্দর মান্ব। ঘরছাড়া হয়েও যেন ঘরের লোক। গালে একট্ব-একট্ব কপচানো দাড়ি, চোখের পাতা অনবরত মিটমিট করছে—

ওরে, ভালো করে চেয়ে দ্যাখ, কমলবিশদনেত্র ক্লেশনাশন কেশব বসে আছেন। সর্ববান্ধবস্বর্প দীনবন্ধ্।

কলকাতায় এসেছে, তাই গায়ে জামা পরে এসেছে। জামার আদিতন কন্ই আর কবিজর মাঝখানে। রঙিন একটি বট্রা সামনে। তারই থেকে একট্র মশলা নিয়ে মন্থে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। কতক্ষণ আর থাকা যায় কঠোর ভদ্রলোক সেজে? গায়ের জামা খ্লে ফেলল রামকৃষ্ণ। এমনি যে আভা ছিল তার শতগ্নে বিভা বের্চ্ছে গা থেকে। স্বাকরের বদলে নেমে এসেছে প্রভাতের দিবাকর। নথজ্যোতিতেই যেন শর্বাদন্ব দীপ্তি গায়ের আলো বহ্ন দ্র ছড়িয়ে পড়েছে। একটি দ্থিরস্কৃট বিদ্যুৎ যেন চিরজীবী হয়ে আছে আকাশে।

বহু লোক এসে জমায়েং হয়েছে। ঘর ছাপিয়ে ভিড় করেছে রোয়াকে, রোয়াক ছেড়ে রাস্তায়। অথচ সবাই স্তব্ধ, অভিভূত। বিস্ময়বিভোর।

এ কে বল দেখি? দরিদ্রের মধ্যে রাজরাজেশ্বর! মর্তধামে ত্রিলোকপালক! যিনি শ্মশানে ভূতনাথ তিনিই আবার গ্রহে জগদগ্রর।

কথা ক' না! প্রশ্ন কর । যার যা জিগগেস করবার আছে জেনে নে।

কেউই প্রশন করে না। প্রশন করবার কথা মনেও হয় না কার্র। শুব্র এই মনে হয়, অশেষ প্রশেনর শেষ উত্তর্গি যেন জীবনত হয়ে জ্বলনত হয়ে বিসে আছে। গভীর উপলব্ধির সহজ একটি উচ্চারণ। বসে আছে বাকপতি, বিব্রধেশ্বর। বাক্য দিয়ে শুব্র হরিনামের মালা গাঁথা। তাই যা বাক্য তাই কাব্য।

নিজের মনেই বলে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। বলছে ঈশ্বরপ্রসংগ। সতৃষ্ণকর্ণে তাই শ্বনছে সকলে। কোনো তর্ক-বিচার করছে না। যা বলছে তাই যেন চরাচরের চরম কথা। এর পরে আর বিষয় নেই, বর্ণনা নেই। পারাপার নেই। যা শ্বনছে তাই নিঃসন্দেহে মানছে সকলে। কি যে শ্নাছে মনে ধরে রাখতে পারছে না, তব্ব মন বলছে এ অত্যন্ত খাঁটি কথা, এ কথার আর ওর নেই। কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থামছে রামকৃষ্ণ। তখনই সবাই শ্রবণতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠছে। রামকৃষ্ণের ম্বথের দিকে তাকিয়ে থাকছে নিম্প্রাণের মত। কথা কও, তুমি সর্বমন্তপ্রণেতা, তোমার কথায় নিশ্চল নিস্তম্বতায় প্রাণসঞ্চার করো। অথচ কী সরল কথা! পশ্ডিতাগারি ফলানো নেই এতট্বকু। এতট্বকু বক্তৃতা মারা নেই। লঘ্বতা-প্রগলভতা নেই। সহজের সংবাদটি সহজ করে পরিবেশন করছেন।

'আগে শাদাসিধে জনুর হত, সামান্য পাচনেই সেরে যেত। এখন যেমন ম্যালেরিয়া জনুর, তেমনি ওষ্ধও ডি-গৃ্পত! আগে লোকে যোগ-যাগ তপস্যা করত, এখন কিলর জীব, দুর্বল, অল্লগত প্রাণ—এক হরিনামই তার সম্বল। হরিনামেই সে পেরিয়ে যাবে ভবনদী। নামও করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনাও করো, দুর্দিনের জিনিসের উপর থেকে ভালোবাসা যেন কমে যায়। দুর্দিনের জিনিস মানে টাকা, মান, যশ, দেহসুখ। টাকার জন্যে যেমন ঘাম বার করো, হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে পারো তো বুরি।'

'নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার। কাজ কি আমার কোশাকৃশি দে'তোর হাসি লোকাচার!

নামেতে কালপাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে; আমি তো সেই জটের মুটে. হয়েছি আর হব কার॥'

এ তো গান নয়, শিবের জটা ছেড়ে গংগার মতাবতরণ।

'জানতে, অজানতে বা প্রান্তে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।' আবার কথা শ্রের্ করলে রামকৃষ্ণ : 'কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শ্রেয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়। নিতাই তাই কোনো রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাম্ম্য। তক্ষ্বনি-তক্ষ্বনি ফল না পেলেও এক সময়ে না এক সময়ে পাবেই। বাড়ির কার্নিশে যদি বীজ পড়ে, অনেক দিন পরে বাড়ি পড়ে গেলেও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে তার ফল হবে।' রাত হয়ে গেল কিন্তু বাড়ি ফেরবার কার্ব্ব নাম নেই। খিদে পেয়েছে তেন্টা

রাত হয়ে গেল কিন্তু বাড়ি ফেরবার কার্নাম নেই। খিদে পেয়েছে তেন্টা পেয়েছে এ অত্যন্ত তুচ্ছ চিন্তা। এখন শ্ব্ধ্নয়নের তৃষ্ণ। জীবনের রাত অনেক হয়ে গেল বটে কিন্তু গৃহ বলতে এবই পদাশ্রয়। রামকৃষ্ঠকে ছেড়ে কোথায় আবার আমাদের ঘর-বাড়ি?

হঠাৎ রামকৃষ্ণের সমাধি উপস্থিত হল।

পাড়া-বেপাড়ার ভিড় করা শহ্বরে লোকেরা দেখ্বক তা চর্মচক্ষে।
রামকৃষ্ণের ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙ্বল বে'কে গেল, শক্ত ও সিধে হয়ে
গেল হাত দুখানি। মোটেই দেহবিকারের লক্ষণ নয়, বিদেহবিহারের লক্ষণ।
রামকৃষ্ণ এখন দিব্য ভাবের দীপ্র মূর্তি। তার সঙ্গে ভাবনবনীর অমিয় লাবণ্য।
এ কি কর্পব্রকুন্দেন্ধ্বল শিব না রাজীবলোচন দুর্বাদলশ্যাম রাম!
দেবেন্দ্র মজ্মদারের মনের মধ্যে গ্রুবুন্তোত্তের শেলাক গ্রুঞ্জন করে ফিরতে লাগল:

'মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষ্ম হৈ। গ্রণগানপরায়ণ দেবগণে, গ্রন্থেব দয়া করো দীন জনে॥'

রামকৃষ্ণের ভাবের হাওয়া লেগে সবাইর মন মাটি ছেড়ে উড়তে লাগল আকাশে। ঘার-ঘার নেশা আর কাটতে চায় না। মন যেন আর থা পায় না মাটিতে। ভাবের বাতাসেই কেবল উড়তে চায়। উড়তে-উড়তেই যেন ধরতে পারবে কাউকে। সেই চিরকালের অধরাকে। দেবেন্দ্র তথন পেশছে গেছে শেষ শেলাকে:

'জয় সদ্গ্রর ঈশ্বরপ্রাপক হে, ভবরোগবিকারবিনাশক হে। মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গ্রুরদেব দয়া করো দীন জনে॥'



দক্ষিণেশ্বরে যিনি আছেন তাঁর আরেক নাম দক্ষিণ-ঈশ্বর।
রুদ্র, যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।
উত্তরে-দক্ষিণে প্রবে-পশ্চিমে ডাক পাঠাচ্ছে রামকৃষ্ণ। কখনো নহবংখানা থেকে,
কখনো বা কুঠির ছাদের উপর উঠে। আরতির সময় ঘড়ি-ঘণ্টা বাজছে আর ডাকছে
১৬

রামকৃষ্ণ : ওরে তোরা কে কোথা আছিস চলে আয়। তোদের ছাড়া দিন আর কাটে না রে—

প্রথমে এল লাট্র। দ্বিতীয় এল রাখাল।

রামকৃষ্ণ দেখল গোপাল এসেছে। পায়ে ন্পুর বাজছে ঝ্ম-ঝ্ম। 'আয়, আয়—' হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। আর রাখাল দেখল স্নেহ-শান্তির স্ধাসত বিছিয়ে মা বসে আছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলের মধ্যে।

কখনো তার গায়ে হাত বৃলোয় রামকৃষ্ণ, কখনো বা দতন্য পান করায়। গদগদভাষে কখনো বা ডাকে, গোপাল, গোপাল; কখনো বা যদি দেখতে না পায়, গলা ছেড়ে কানা ধরে, আমার রজের রাখাল কোথায় গেলি?

যথন আসে ক্ষীর-ননী খাওয়ায়, কত খেলা দেয়, কখনো বা কাঁধে করে নাচে। আঠারো বছরের জোয়ান মরদ, বিয়ে করেছে, মনে হয় যেন অবোলা শিশ্ব।

পড়াশোনায় মন নেই, মানে না গ্রেজনদের। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বিয়ে করেছে, অথচ শ্বশ্রবাড়ি যায় না। কান্তিমতী কিশোরী স্বী, এতট্কু টান নেই। 'কোথায় যাস তুই রোজ-রোজ?' বাপ হ্রশ্কার করে উঠল।

রাহাসমাজে যেত খ্ব আগে-আগে। সেখানকার প্রতিজ্ঞাপত্তে স্বাক্ষর করে এসেছে নিরাকার ও অন্বিতীয় রহা ছাড়া আর কার্ ভজনা করব না। এ সবে তত আপত্তি ছিল না আনন্দমোহনের। কিন্তু তিনি তো জানেন কোথায় আজকাল ছেলের গতিবিধি। রাহাসমাজে মিশে কেউ তো আর বিবাগী হয় না, কিন্তু বেখানে এখন সে যাওয়া-আসা শ্রহ্ করেছে সেখানে যে এক বিশ্বভোলা বাউন্ভূলের বাসা। আজব কারখানা। ওখানে গেলে আর মান্য হতে হবে না, রাখালিই করতে হবে সারা জীবন।

'থবরদার, আর যেতে পারবি না ওখানে!' ছেলেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করল আনন্দ-মোহন। বিসরহাটের শিকরা গাঁয়ের বলদ্বত জমিদার, অগাধ পয়সার মালিক, তার ছেলে কিনা পথে-পথে ভেসে বেড়াবে! কখনোই না। থাক ঐ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে। এদিকে বংসহারা গাভীর মত কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে রাখাল, কোথায় গোলি? তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। মা'র মন্দিরে গিয়ে কাকৃতি-মিনতি করছে: মা, আমার রাখালকে এনে দাও। রাখালকে না দেখে ব্বক ফেটে যাছে—খাঁচায় পোরা বনের পাখির মত পাখা ঝাপটাছে রাখাল। বন্ধ ঘরে ছটফট করছে।

সোদন কি দয়া হয়েছে, আনন্দমোহন ছেলেকে বন্ধ ঘরে না রেখে নিজের চোখের সামনে বসিয়ে রেখেছে। নজরবন্দী করে রেখেছে। নিজে নিবিণ্ট মনে দেখছে কি সব নিথ-পত্র। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জটিল মামলা, কাগজপত্রও পর্বতপ্রমাণ। তেরছা চোখে বাপকে একবার দেখল রাখাল। দেখল, কাগজের মধ্যে ডুবে আছেন, কাগজ ছাড়া আর কিছনতে লক্ষ্য নেই। টনুপ করে সরে পড়ল আলগোছে। নিজের দেহের ছায়াটিকে পর্যন্ত জানতে না দিয়ে। পথে নেমেই দে-ছন্ট। একেবারে দক্ষিণেশ্বর।

'রাখাল, রাখাল—' কামার স্বর দ্রে থেকে রাখাল শ্নতে পাচ্ছে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি। এই যে আমি।' রামকৃষ্ণের প্রসারিত বাহ্রর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাখাল।

এই মোকন্দমায় আর জেতবার কোনো আশা নেই। নথির থেকে মুখ তুলল আনন্দমোহন। এ কি! রাখাল কোথায়? রাখাল কোথায় গেল।

আর কোথায় গেল! ছাঁদন-দড়ি খ্বলে দেবার পর বাছ্বর আবার যায় কোথায়!

এখন কোটের বেলা হয়ে গেছে, এখন আর ছেলের পিছ, ছোটা যায় না দক্ষিণেশ্বর। সন্ধের পর ব্যবস্থা করতে হবে। এবার ফিরিয়ে এনে সত্যি-সত্যি লোহার বেড়ি পরিয়ে দেব। যৌবনের সোনার শৃঙখলে সে বশ মানেনি।

কিন্তু মামলায় হঠাৎ উলটো রকম ফল হয়ে গেল। ঘ্ণাক্ষরেও ভাবেনি, মামলায় ডিক্রি পেল আনন্দমোহন।

ছেলের সাধ্যমভেগর জোরেই ঘটেনি তো এই ফললাভ? কে জানে!

ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছে বটে আনন্দমোহন, কিন্তু মনের মধ্যে আর তাড়ন-পীড়নের তাপ নেই। তার প্রথম পক্ষের সন্তান রাখাল। কত ভোগবিলাসে মান্ব। তার কিনা সইবে ও-সব অনাস্থিট? ভুলিয়ে-ভালিয়ে যেমন করে হোক মনের মোড় ঘ্রিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে ঐ বিপথগামীকে।

'ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে ব্রিঝ।' রামকৃষ্ণ যেন ভয় পাবার মত করে বললে। 'দ্যাখ দেখি তাকিয়ে—'

তা ছাড়া আবার কে! ঐ তো আনন্দমোহন। দ্র থেকে ঠিক চিনেছে রামকৃষ্ণ। বাপের আভাস পেয়ে রাখালের মূখ এতট্বুকু হয়ে গেল। বললে, আমি কোথাও গিয়ে লুকোই। নইলে বাবা আমাকে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। আর আসতে দেবে না।

'ভয় কি! আস্ক্ক না!' রামকৃষ্ণ অভয় দিলে। 'বাপ তো সাক্ষাং দেবতা। তাকে আবার ভয় কিসের! সামনে এলে বেশ ভক্তিভরে প্রণাম করবি। মা'র ইচ্ছে হলে কী না হতে পারে—'

আনন্দমোহনকে খ্ব সমাদর করে বসাল রামকৃষ্ণ। রাখালও দেহ-মন ঢেলে বাবাকে প্রণাম করলে।

কর্ত গুণ আমার রাখালের! কেমন দিব্যগণ্ধময় তার সন্তা। সর্ব তীর্থে তার স্নান, সর্ব যজ্ঞে তার দীক্ষা। ও হচ্ছে ব্রহ্মশ্রোতা, ব্রহ্মমন্তা ছেলে। রাখালের প্রশংসা করতে লাগল রামকৃষ্ণ। শুধ্ব কি প্রশংসা? প্রতিটি কথার অন্তরালে সীমাহীন স্নেহ। ক্লহীন ভালোবাসা।

ছেলের মুখের দিকে তাকাল আনন্দমোহন। আনন্দে জন্লছে রাখালের চোখ দ্বিট। হয়তো ভালো করে খায়নি, কে জানে সারা দিন উপোস করেই আছে কিনা—তব্ব যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি।

'বাবা, ক্যা ভোজন হ্রা।?' এক সাধ্বকে জিগগেস করলে একজন।

'আজ মালিক নেহি মিলায়ে।' বললে সেই সাধ্য, 'আজ রামজীকি ইচ্ছাই হ্যায় ভোজন মিলনে নেহি হ্যায়। আজ আনন্দই হ্যায়—'

সর্বাবস্থায় সদানন্দ। এই আনন্দের হাট থেকে আমার তোলা বন্ধ করে দিও না।
কেমন যেন হয়ে গেল আনন্দমোহন। ছেলেকে পারল না ফিরিয়ে নিতে। শৃধ্ব
রামকৃষ্ণকে বললে, 'মাঝে-মাঝে এক-আধবার পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'
তাই সেই অন্রোধই এখন করছে রামকৃষ্ণ। ওরে, অনেক দিন হয়ে গেল, এখন
একবার বাড়ি গিয়ে বাপকে দেখা দিয়ে আয়। যদি এক্বেবারে না যাস, কেলেঙকারি
হবে, তোকে চিরদিনের মত আটকে রাখবে, আর তোকে আসতে দেবে না।

তুইয়ে-তাইয়ে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

দর্দিন যেতে না যেতেই ফের ফিরে আসে। বাপের চোখের উপর দিয়েই ফিরে আসে। আনন্দমোহনের কেমন ধারণা হয়েছে এ সাধ্কে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর আস্তানায় অনেক গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করছে। ওর এখন বিস্তর নামডাক। এর কুপাতেই মামলাতে স্কুল হয়েছিল। বলা যায় না, লেগে থাকলে কোন না আবার স্ক্বিধে হবে!

রাখালের খোঁজে নিজেও দ্ব-এক দিন চলে আসে আনন্দমোহন।

রামকৃষ্ণ খাব খাতির-যত্ন করে। আগে-আগে শাধ্য ছেলের প্রশংসা করত এখন বাপেরও প্রশংসা করে। বলে, 'যেমন ওল তেমন মাখীটি তো হবে। গাছটি রসালো বলেই তো ফলটি মিঠে।'

'এমনি করেই রাখালের বাবার মন খাদি রাখতেন।' বললেন একদিন শ্রীমা : 'রাখালের বাবা এলেই যত্ন করে এটি-ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা যে বলতেন তার শেষ নেই। মনে ভয়়, পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সং-মা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, ওরে ওঁকে ভালো করে সব দ্যাখা, শোনা, যত্ন কর্—তবেই তো জানবে ছেলে আমাকে ভালোবাসে।'

একবার রামলালাকে ধরেছিল, এখন ধরল বালগোপালকে। আগে ছিল অণ্টধাতুর বিগ্রহ এখন সপ্তধাতুর মান্ব। আগে ছিল মনোম্তি, এখন মানস-প্রা।

'ভারি খিদে পেয়েছে।' রাখাল বললে এসে রামকৃষ্ণকে। যেমন আবদারে ছেলে মাকে এসে বলে। খিদে পেয়েছে! কি সর্বনাশ, এখন তোকে খেতে দিই কি! ঘরে খাবার নেই, দোকানও বা কই এখানে কাছে-ভিতে! এখন করি কি, যাই কোথায়! আমার রাখালের যে খিদে পেয়েছে! উতলা হয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল রামকৃষ্ণ। গলা ছেড়ে কান্নার স্বরে ডাকতে লাগল : 'ও গোরদাসী, এস, আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।'

বৃন্দাবনের সম্যাসিনী এই গোরদাসী। বলরাম বস্ত্র কাছে শত্তনছে রামকৃষ্ণের কথা। সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। এসে দেখল রামকৃষ্ণ কোথায়, এ যে সেই গোরহরি। সেই থেকে আছে তার পদচ্ছায়ে।

আচ্ছা, গোরদাসী কি মেয়ে? রামকৃষ্ণ বলে, মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয় সে কখনো

মেয়ে নয়, সে প্র্যুষ। গোরদাসীও তাই প্র্যুষ। অদম্য কর্মশক্তি। অভঙগ রতে অসাধ্যসাধিকা।

রামকৃষ্ণ বলে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

আমি ভাব দি, তুই তাকে আকার দে। আমার র্পকে তুই রীতিতে নিয়ে যা। আমার বস্তুকে নিয়ে যা আস্বাদে।

শ্রীমা যেবার রামেশ্বর থেকে ফিরলেন, তাঁকে জিগগেস করলে মেয়েরা, 'কি দেখে এলেন বল্ন—'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে।' শ্রীমা একট্র হাসলেন। 'বললাম আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গোরদাসী আসত তবে দিত।' একট্র থেমে আবার বললেন, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। সে আমাদের গোরদাসী।'

সেই গোরদাসীকে লক্ষ্য করে কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে আয়, অসাধ্যসাধন করে দিয়ে যা। ঘরে এক দানা খাবার নেই। আমার রাখালকে কিছু, খাবার দিয়ে যা শিগুগির। তুই না হলে এ অসম্ভব কে সম্ভব করবে?

চাঁদনি ঘাটে নৌকো লাগল। কে তোরা কোখেকে আসছিস? পথে আমার গোরদাসীকে দেখেছিস কেউ? নৌকোর মধ্যেই তো গোরদাসী। সঙ্গে বলরাম বোস। আরো কয়েকজন ভক্ত। সবাই এসে পড়েছে এক ডাকে। একে-একে নামতে লাগল। গোরদাসীও নামল। গোরদাসীর হাতে খাবারের প্রাটাল।

'ওরে, রাখাল, আয়, ছ্বটে আয়, খাবার খাবি আয়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছে গৌরদাসী।' ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল রামকৃষ্ণ।

ताथाल काष्ट्र अटम भूथ ভाর करत तरेल। वलला, 'थाव ना।'

'সে কি রে? এই না বলছিলি খিদে পেয়েছে!'

'বলেছিলাম তো বলেছিলাম! তাই বলে চার দিকে ঢাক পেটাতে হবে নাকি?' 'আহাহা, তাতে কি হয়েছে।' রাখালের পিঠে হাত বলুতে লাগল রামকৃষ্ণ : 'তোর খিদে পেয়েছে, তোর খাবার চাই, এ কথা বললে দোষ কি! খিদে পাবার মধ্যে লঙ্জা কিসের! আর, খিদে যখন পেয়েছে, তখন খেতে তো হবেই। এতে আবার রাগের কথা কি! নে, এখন খা।' রাখালকে খাইয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। বড় করে হাঁ কর। ভালো করে খা।

'কি অবস্থাই গেছে। মৃখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া আর মা বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আর্নছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়-হড় করে টেনে আনা।' সেই গানে আছে না—

'থাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব, এই হ্দিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে প্রিজব। যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব, আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥'



কামারপর্কুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে রামকৃষ্ণ খবর পাঠাল সারদাকে।

'এখানে আমার কণ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর প্জারী হয়ে বামনুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর তত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে। তুলি করে হোক, পালিক করে হোক, দশ টাকা লাগন্ক, বিশ টাকা লাগন্ক, আমি দেব।' সারদার মন কে'দে উঠল। ভাবল যদি পারি তো পাখি হয়ে উডে যাই।

লক্ষ্মণ পান আরো বললে। বললে, ঠাকুর ভাব-টাব হয়ে পড়ে থাকেন, সেদিকে রামলালের খোঁজ নেই। তার মনের ভাবখানা হচ্ছে, কালীঘরের থাকিয়ে প্রজারী হয়েছি, আর আমাকে পায় কে। এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শ্রকনো হয়ে রয়েছে, দেখেও দেখছে না।

যেমন চালাও তেমনি চলি। যদি দুরে রাখো, দুরে থাকি; যদি কাছে ডাকো, ডাক শোনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি তোমার কাছে-কাছে।

ছোট তক্তপোশে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। মেঝেতে ভক্তদল। হেসে-হেসে ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'হাজার বিচার করো, আর যাই কেননা বলো, তব্ তাঁর অনুডারে আমরা আছি।'

মাস্টার মশাই বলেন, 'সেই দিন থেকে অন্ডার কথাটি শিখলাম—'

'তিনি তো আর আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি।' বললেন ঠাকুর।

তেমনি আমি পড়েছি তোমার হাতে। আমি আমার বাঁশি শ্ন্য করে রেখেছি, তুমি যেমন বাজাও তেমনি বাজব।

সারদা চলে এল দক্ষিণেশ্বর। ঢ্কল নবতে।

ছোট্ট এই একট্মানি ঘর। ঢোকবার দরজাটিও ছোট। ঢ্কতে প্রায়ই মাথা ঠ্কে যায় সারদার। এক দিন তো কেটেই গেল রীতিমত। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে এল। দরজার সামনে আপনা হতেই ন্য়ে পড়ে মাথা। হে প্রবেশপথের দার্দেবতা, ভক্তিমতীর প্রণাম নাও।

সামনে একট্র বারান্দা, দরমার বেড়া দেওয়া। ঐ তো ঘর, তার মধ্যেই সমস্ত সংসার। রাজ্যের জিনিসপত্র। রাষ্বার সাজ-সরঞ্জাম, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোশন। জলের জালা, রামকৃঞ্বের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জিয়োনো। শিকেতে ভক্তদের জন্যে খাবার-দাবার।

আবার লক্ষ্মী এসেছে সঙ্গে। সেও থাকে এই নবতের ঘরে। রাত্রে মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করে, লক্ষ্মীর ঘুম আসে না।

শাধ্রই কি লক্ষ্মী? কলকাতা থেকে ক্ষী-ভক্ত যদি কেউ আসে সেই ঘরেই রাত কাটিয়ে যায়। গোরদাসীর তো কথাই নেই। তার আবার সেই ঘরেই ভাব হয়। থেকে-থেকে 'নিত্য কোথায়' 'নিত্যগোপাল কোথায়' বলে নৃত্য করতে থাকে। 'কে জানে তোমার নিত্য কোথায়?' সারদার কণ্ঠস্বরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁজ ফোটে:

'কে জানে তোমার নিত্য কোথায়?' সারদার কণ্ঠস্বরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁজ ফোটে 'দেখ গে, গংগার ধারে-টারে ভাব হয়ে রয়েছে হয়তো।'

কলকাতা থেকে স্থাী-ভক্তরা যারা দেখতে আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো!'

সত্যিই সীতা-লক্ষ্মী। পরনে কস্তা পেড়ে শাড়ি, সি'থে-ভরা সি'দ্র। কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সোনার ক'ঠীহার। কানে মাকড়ি। হাতে চুড়ি, যে চুড়ি রামক্ষের মধ্র ভাবের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন মথ্বরবাব্।

তার উপরে আবার নাকে নথ। নিজের নাকের কাছে আঙ**্বল ঘ্ররি**য়ে গোল চিহ্ন দেখিয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বোঝায় ইশারায়।

নবতকে বলে খাঁচা। লক্ষ্মী আর সারদাকে শ্বকসারী। কালীঘরের প্রসাদ এলে রামলালকে বলে, 'ওরে খাঁচায় শ্বকসারী আছে, ফলম্ল ছোলাটোলা কিছ্ম দিয়ে আয়।'

বাইরের লোক যারা শোনে, ভাবে, খাঁচায় ব্রিঝ সত্যি-সত্যি পাখি আছে রামকৃষ্ণের। রাত্রে তো বেশি ঘ্রম নেই, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই উঠে পড়ে রামকৃষ্ণ। বেড়াতে-বেড়াতে নবতের দিকে চলে আসে। হাঁক পাড়ে: 'ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খ্রিড়কে তোল রে। আর কত ঘ্রম্বি? রাত পোহাতে চলল। মা'র নাম কর।' শীতের রাত। এক-এক দিন বিছানা ছাড়তে মন ওঠে না। লেপের ভিতরে কুকিড়ি-স্বকড়ি হয়ে সারদা আন্তে-আন্তে লক্ষ্মীকে বলে, 'চুপ কর, সাড়া দিসনি। নিজের চোখে তো ঘ্রম নেই! এখনো সময় হয়নি ওঠবার। কাক-কোকিল

সাড়া না পেয়ে সরে যাবার লোক নয় রামকৃষ্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে জল ছিটোয় বিছানায়।

নইলে এমনিতে রাত চারটের সময় উঠে সারদা স্নান করে নেয় গণগায়। বিকেলে নবতের সি'ড়িতে যেট্রকু রোদ পড়ে তাইতে চুল শ্বকোয়। যোগেনের চুল-বাঁধাটি ভারি পছন্দ। যোগেন এলেই বলে বে'ধে দিতে।

যোগেনকে বলতে হয় না। সে নিজের থেকে বসে সেই চুলের কাঁড়ি নিয়ে। পাঁচ আঙ্কলে চলের গোছা সামলাতে পারে না।

মা যে আমার আল্লোয়িতকুল্তলা। থাকেন ক্ষ্দু নবতে, কিন্তু আসলে ভুবনেশ্বরী। সর্বানন্দকরী, প্রসন্নাস্যা। ক্ষিতীশম্কুটলক্ষ্মী।

'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

ডাকেনি এখনো—'

যার ধ্যান করছে সে তো চোখের সামনে। লাট্ব আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। 'শোন, ঐ নবত-ঘরে সাক্ষাং ভগবতী আছেন, তাঁর রুটি বেলে দে গে।'

বিবেকানদের ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা। আমেরিকা থেকে শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজী: 'দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গা প্রজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আর আমি দেশে ফিরছি না।'

ফল-মিণ্টি দেদার বিলোচ্ছে সারদা। লোকদের বিলিয়ে দিতে পারলে আর তার কথা নেই। তার এই সদাব্রত দেখে রামকৃষ্ণ ঈষৎ বিরক্ত হল বোধ হয়। বললে, 'অত খরচ করলে কি চলবে?'

একট্ব ব্রিঝ অভিমান হল সারদার। তার সম্মুখ থেকে চলে যাবার ভি গাটিতে ব্রিঝ সেই ভাবই ফুটে উঠেছে।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। রামলালকে ডেকে পাঠাল।

'ওরে তোর খ্রিড়কে গিয়ে শান্ত কর।'

'কি হয়েছে?'

'বোধ হয় রেগে গেছে।' একট্ব থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

রামকৃষ্ণ অণিন, সারদা দাহিকা। রামকৃষ্ণ জল, সারদা শীতলতা। রামকৃষ্ণ ব্রহা, সারদা কালী।

রাখালের বালিকা-বউকে নিয়ে এসেছে মনোমোহনের মা। মনোমোহনের মা মানে রাখালের শাশন্ডি। রাখালের শ্বশন্ত্রবাড়ি রামকৃষ্ণের ভক্ত-পরিবার। কিন্তু তাই বলে রাখালের বউকে নিয়ে আসার মানে কি? রামকৃষ্ণের বনুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। রাখালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিসন্ধি নয় তো?

না, ব্যুস্ত কি, রাখালই ফিরে-ফিরে যাবে সংসারে। তার ভোগের এখনো একট্র বাকি আছে।

কিন্তু স্ত্রীর সংস্পর্শে রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?

আয় তো মা, আয় তো এদিকে, তোকে একবারটি দেখি।

বিশ্বেশ্বরী এগিয়ে এল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে দেখতে লাগল খ্রিটিয়ে-খ্রিটিয়ে। স্বলক্ষণা, স্কুষণা মেয়ে।

সর্বঅঙ্গে দেবীশক্তি। ভয় নেই এতট্বকু, স্বামীর ইন্টপথে বিঘা হবে না। বললে, 'নবতে যাও, তোমার শাশ্বড়িকে প্রণাম করে এস।'

সারদাকে নবতে বলে পাঠাল রামকৃষ্ণ: 'টাকা দিয়ে যেন প্রবধ্র মুখ দেখা।' সি'তিতে বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কথা আছে, রাতটা থাকবে সেখানে।

সন্ধ্যের পর বাগানে একা-একা বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ। সেখানে কতগ্নলো ভূতের সঙ্গে দেখা।

'তুমি এখানে এসেছ কেন?' ভূতগ্মলো কাংরাতে লাগল : 'তোমার হাওয়া

'আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা জবলে গেলব্ম, জবলে গেলব্ম। তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

খাওয়া-দাওয়ার পরেই গাড়ি আনতে বললে রামকৃষ্ণ।

स्म कि कथा, आर्भीन ना ताल अथारन थाकरवन वरलिছलन?

তা থাকা হল না। শুধ্ব জীবিতের নয়, ম্তেরও আর্তি আছে।

'কিন্তু এত রাতে গাড়ি পাব কোথায়?'

'তা পাবে. দেখ গে।'

গাড়ি পাওয়া গেল সহজেই। সেই রাতেই ফিরে এল দক্ষিণেশ্বর।

জাগ-প্রদীপটির মতই জেগে আছে সারদা। গাড়ির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। কান পেতে শ্ননল রাখালের সংগ কি কথা বলছে রামকৃষ্ণ। ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এত রাতে? অন্য দিন কিছ্ন না কিছ্ন ঘরে থাকে, অন্তত একট্ন স্নজি। কখন কি খেয়ালে খেতে চেয়ে বসেন ঠিক কি। কিন্তু আজ কী হবে? যদি বলেন, খিদে পেয়েছে?

রাত একটা, মন্দিরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কখন। কি করে কে জানে ফটক খ্রনিয়ে নিল রামকৃষ্ণ। হাততালি দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করতে-করতে এগতে লাগল। সংগ্র-সংখ্য তালি দিয়ে-দিয়ে রাখালও নাম করছে।

ঝি যদ্রে মাকে তোলাল সারদা। ও যদ্র মা, কি হবে, উনি যে ফিরে এলেন! যদি বলেন, খাইনি কিছু, খেতে দাও?

মনের আকুলতাটি ব্রুবতে পেরেছে মনোহারী। নিজের ঘর থেকেই ডেকে বললে, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।'

পর্রাদন সকালে রাখালকে বললে সেই ভূতের গলপ।

'ও বাবা, ভাগ্যিস তখন বলোনি সেই রান্তির বেলা, তাহলে আমার দাঁত-কপাটি লেগে যেত। শুনে এখুনি বুক কাঁপছে—'

স্ত্রী-ভক্তদের কাছে সেই গল্পটাই সেদিন বলছেন শ্রীমা, আর রাখালের ভয়ের কথা ভেবে হাসছেন মৃদ্ব-মৃদ্ব। 'ভূতগ্বলো তো বড় বোকা।' বললে একজন স্ত্রী-ভক্ত। 'ঠাকুরের কাছে কোথায় মৃত্রিক্ত চাইবে, তা নয়, চলে যেতে বললে।'

'ঠাকুরের যখন একবার দর্শন পেলে তখন মুক্তির আর বাকি রইল কি মা!' শ্রীমা'র চোখ দুটি প্রসন্নতায় ভরে উঠল : 'জানো না বুঝি আমার নরেনের কান্ড? সেবার মাদ্রাজে গিয়ে ভূতের পিন্ড দিলে। পিন্ড দিয়ে মৃক্ত করে দিলে প্রতাত্থাদের।'

কলকাতার রাস্তায় লাট্রর সঙ্গে নরেনের দেখা।

'তোদের ওখানকার খবর কি?' জিগগেস করলে নরেন।

'কাল উখানে কত উৎসব হল, আপ্নিন যান নাই কেন? হামার সঙ্গে আজ উখানে চল্ন—'

'আমার বয়ে গেছে! সামনে একজামিন। এখন এক পাগলা বামনুনের সঙ্গে বসে আন্ডা দেবার আমার সময় নেই।' 'পাগলা বামনূন!' হতবৃদ্ধির মত তাকিয়ে রইল লাট্। 'পাগলা বামন আপন্নি কাকে বলছেন?'

'আর কাকে! কোমরে কাপড় থাকে না, হাত-পা তেউরে যায়, নাম শ্নেলেই ধেই-ধেই করে নাচে, মান-ইন্জত নেই, ষেখানে-সেখানে থালি গায়ে যাওয়া-আসা করে! তার পর আবার ভেলকি দেখানো আছে—'

'ভেলকি!'

তা ছাড়া আবার কি! সেই গান আছে না? নিতাই কি ভেলকি জানে, নিতাই কি যাদ্ম জানে! শ্বকনো কাঠে ফল ধরালো, ফ্লল ফোটালো পাষাণে!

'হ্যাঁ রে, রাখাল ওখানে যায়?'

'যায় বই কি। শৃধ্য যায় না, কখ্নো দ্ব-তিন রাত্তির থেকেও যায়। ঠাকুর তাকে ছেলে বলেন। মাকে বললেন, এই নাও গো তোমার ছেলে এসেছে।'

'রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন?'

'সাচ বৰ্লাছ, তাই শ্বনেছি।'

রাখাল যদি ঠাকুরের ছেলে, নরেন শ্রীমা'র।

'মা, এই একশো আট বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহ্বতি দিয়ে এল্ম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই এক দিন।' নরেনের কণ্ঠে বজ্লের ঘোষণা।

তার পর মঠের জমি কেনা হলে চতুঃসীমা ঘ্রিরের-ঘ্ররিয়ে দেখাল শ্রীমাকে। বললে, মা, তুমি তোমার আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

একদিন খ্ব ব্যস্ত-ব্রুত হয়ে এসেছে নরেন। বললে, 'মা আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে ধায়।'

শ্রীমা হাসলেন। বললেন, 'দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।'

নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গ্রুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গ্রুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' কৃষ্ণ নাম বিষ্ণু নাম দ্ব-অক্ষর হলেও কঠিন। বানানেও কঠিন উচ্চারণেও কঠিন। শিব বলতে তিনটে 'স'-এর মধ্যে একটাকে বাছতে হয়। তার চেয়ে হরি আর রাম সোজা। বর্ণপরিচয়ের সময় যখন জল-খল অজ-আম শিখেছিলি সে সময়েই শেখা যেত হরি নাম। তেমনি সরল, শিশ্বোধ্য। কিন্তু তা-ও দ্ব-অক্ষর। তোকে একাক্ষর মন্ত্র দিছিছ। সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে সোজা—সেই একাক্ষর। ওঁ নয়, হুীং-ক্রীং নয়। একেবারে জলের মত তরল, শিশিরের মত ঠান্ডা। সেই শব্দটি শিখেছিস সকলের আগে, ভূ'য়ে পড়ে মাটি পাবার সঙ্গোস্থাতী কাল্লার স্বর, আনন্দের স্বর, আতির স্বর, আকুলতার স্বর। সেই একাক্ষর মন্ত্রটির নাম হচ্ছে মা।

মা আমার জগৎ জন্তে। আর আমিও তো জগৎ ছাড়া নই। তাহলেই তো মা আমাকে ধরে আছেন, ঘিরে আছেন। তাহলে আর আমার ভয় কি। মা-ই আমার অভয় মন্ত্র।

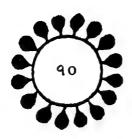

স্বরেশ মিত্তির 'কারণ' করে জপ করে। তার পর ছাদের পাঁচিলের পাশে বসে নিচু গলায় শ্যামার গান গায়। আন্তে-আন্তে গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে সে-গলা কান্নায় গলে পড়ে।

আর সে কী কালা! আর্তনাদের মত কানে লাগে। আশে-পাশের বাড়িগ্নলি সচকিত হয়ে ওঠে।

'স্রেশ মিত্তির মদ খায়।' এক দিন রাম দত্ত এসে নালিশ করল রামকৃষ্ণের কাছে।
'ওকে বারণ কর্ন।'

'তাতে তোর কি?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠল : 'ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে। তাতে তোর কী মাথাব্যথা?'

'কারণ' করে কোনো দিন যদি আনন্দে পায় স্বরেশকে, তখন আর কথা নেই, সর্বক্ষণ তার মুখে শুধু রামকৃষ্ণের কথা।

'তুই কত্তামো করিস নে।' রাম দত্তকে বললে এক দিন স্ক্রেশ। 'চল্ প্রভুর কাছে যাই। তিনি যেমন আদেশ করেন তেমনি করব।'

নবতখানার পাশে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ। প্রণাম করে দাঁড়াল দ্বজনে। মনোবাসী টের পেয়েছে মনের কথা। বললে, 'ও স্বরেন্দর, মদ খাবি তো খা না। কিন্তু দেখিস পা যেন না টলে, মা'র পাদপদ্ম হতে মন যেন না টলে।'

এখানেও আশ্বাস, এখানেও প্রশ্রয়! মন যদি মৃত্ত থাকে, পায়ের বন্ধনে কি এসে যাবে!

জানিস না সেই দুই বন্ধুর গলপ? দুই বন্ধু—এক জন গেল বেশ্যালয়ে, আরেক জন গেল ভাগবত শুনতে। প্রথম জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু হরিকথা শুনছে, আর আমি এ কোথায় পড়ে আছি! দ্বিতীয় জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু কেমন ফুর্তি করছে, আর আমি শালা কী বেকুব! দুজনেই মলো। প্রথম জনকে বিষ্কুদ্তে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠ। দ্বিতীয় জনকে নিয়ে গেল যমদ্তে—নরকে।

শন্ধর্মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধ মনেতেই মন্তু। মনেতেই শন্ধ মনেতেই অশন্ধ।

মন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল নীলে ছোপাও নীল। গের্য়ায় ছোপাও গের্য়া। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে। 'ওরে মদে বিষও আছে মধ্ব আছে।' স্বরেশ মিত্তিরকে বললে রামকৃষ্ণ। 'মদ খাস কেন? ঐ মধ্ব জন্যেই তো? কিন্তু ঐ বিষ তুই ধারণ করতে পার্রাব? না, তুই চাস তাই ধারণ করতে?'

স্বরেশ মিত্তির চুপ।

'শোন, মদ খাবার আগে ঐ বিষট্নুকু তুই মাকে নিবেদন করে দে। বল, মা তুমি এর বিষট্নুকু খাও আর সন্ধাট্নুকু আমাকে দাও।'

তাই ভালো। ঝামেলা গেল! মা-ই বিষ খাক। আমার স্থাপানের কথা, স্থাই খাব প্রোপ্রির।

খাবার আগে মদের 'লাশ মাকে নিবেদন করে দেয় স্বরেশ। বলে, বিষট্বকু টেনে নে মা, স্বধাট্বকু আমার জন্যে রেখে যা। বলে গান ধরে ম্বকুক'ঠে:

> জয় কালী জয় কালী বলো, লোকে বলে বলবে পাগল হলো; ভালো মন্দ দ্টা কথা ভালোটা না করাই ভালো।

কিন্তু সন্তান হয়ে মাকে কত দিন সে বিষ দিতে পারবে হাতে ধরে? স্বরেশের মনে খটকা লাগল। ঠাকুর তাকে ধোঁকায় ফেলেছেন। নিজে মধ্টেবুকু খেয়ে মাকে কি ছেলে বিষ দিতে পারে? কতট্বুকু পারে? কত দিন পারে? মদের গ্লাশ নামিয়ে রাখল স্বরেশ।

অচলানন্দ এসে রামকৃষ্ণকে বলে, একট্র কারণ খাও।

সে সব কী দিনই গেছে! যে দলের সাধকই হও না কেন আমাকে দেখাও তোমার ঈশ্বরসাধন। তোমার রীত-নীত। তোমার আকার-প্রকার। আমি শ্ব্ধ দেখব আর আনন্দ করব। কত রকম ভোগ্যা, কত রকম ভজনা!

মথ্বরবাব্বকে বললে, 'সব সাজপাট যোগাড় করে দাও।'

র্ভান্ডারী মখ্বর কান্ডারী হল। বললে, 'সব যোগাড় করে দিচ্ছি। কার কি লাগবে বলো। তোমার যাকে যা খুশি তাই দিয়ে দাও স্বচ্ছন্দে।'

সাধ্বদের জন্যে শব্ধ চাল ডাল ঘি আটা নয়—যোগাড় হল কম্বল-আসন লোটা-কমন্ডল্ব—যার যা নেশার সরঞ্জাম। • সিন্ধি গাঁজা কারণ চরস। আদা পে'য়াজ মুড়ি কড়াই-ভাজা।

তাল্তিক অচলানন্দের দার্ণ জেদ। বলে, কারণ খেতেই হবে তোমাকে। রামকৃষ্ণকে চক্রে নিয়ে বসে। কখনো বা চক্রেশ্বর সাজায়। বলে, 'খাও না একট্র কারণ।' রামকৃষ্ণ বলে, 'ওগো, আমার নাম করলেই নেশা হয়ে যায়।' আমার নেশা জিভে মেশা। বাইরের কোনো প্থক বস্তুর দরকার হয় না। যেমনি একট্র নাম করব অমনি সমস্ত সন্তা পীষ্ধে স্নান করে উঠবে। আমার হচ্ছে নাম-স্বধার নেশা। অচলানন্দ ছেড়ে দিল। শেষকালে শ্ব্ধ বললে, 'চক্রে বসলে কারণ গ্রহণ করতে হয়—নইলে সাধনার অগ্যহানি ঘটে।'

রামকৃষ্ণ তখন কারণ নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটে বা দ্বাণ নেয়। বড় জাের আঙ্বলে করে ছিটে দেয় মুখের উপর। পাত্রে-পাত্রে ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করে।

একেক দিন ভীষণ তর্জন করে অচলানন্দ। বলে, 'স্মীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? তন্ম লিখে গেছেন শিব, তাতে সব ভাবের সাধন আছে। বীরভাবের সাধনও বাদ পড়েনি—'

'কে জানে বাপ্র,' রামকুষ্ণের মুখে সরল সমর্থন : 'আমার শুধু সন্তানভাব।'

মধ্ব রায়ের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, দাঁড়ায় প্রবের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায়। সভা-শেষে হেণ্টে চলেছে রামকৃষ্ণ—গলিট্বকু পেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ঈশ্বরানন্দে এমনি মাতোয়ারা হয়ে আছে, মেপেমেপে পা ফেলতে পারছে না। টলমল করছে, এখানকার পা ওখানে গিয়ে পড়ছে—

রাখাল বর্ণঝ এখন সঙ্গে নেই। তার কাজই হচ্ছে ঈশ্বরবিভার রামকৃষ্ণকে ধরে-ধরে ঠিকমতো পথ দেখানো। এইখানে সি'ড়ি, এইখানে উ'চু, এইখানে গর্ত, এমনি বলে-বলে নিজের জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া। যখন রাখাল না থাকে তখন বাব্রাম আছে।

ভক্তরা দ্ব দিক থেকে ধরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। আস্তে-আস্তে নিয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ টলছে, হেলছে-দ্বলছে, পা রাখতে পারছে না স্থির হয়ে। গালির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল কারা। বলে উঠল, 'কী দার্ণ টেনেছে হে!'

'বাবাঃ, একেই বলে পাঁড় মাতাল! একেবারে বেহ্র্ম।'

লোকে তাই দেখে চর্মাচক্ষে। একেই বলে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রমাণ! দড়িকে সাপ দেখে, ছায়াকে ভূত! আবার তেমনি ঈশ্বররসময়কে বলে কি না স্ক্রাপানে জ্ঞানশ্ন্য!

ওরে স্রাপান করি না আমি, স্ধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।

আহাহা, চেয়ে দ্যাখ, ঈশ্বর যেন উর্ণনাভ। মাকড়সা কি করে? নিজের শ্রীর থেকেই লতাতন্তু স্থিত করে নিজের আনন্দে জাল বোনে। আবার সেই জালের আশ্রয়েই নিজের আনন্দে বাস করে। তেমনি আমাদের ঈশ্বর। সমস্ত জগতের উপাদান তিনি, তিনিই আবার সমস্ত জগতের উপলক্ষ্য। আবার এই জগতের মধ্যেই তাঁর বাসা। এই জগংই আবার তাঁর লীলাগৃহ।

রামকৃষ্ণ গেছে কালীঘরে ভবতারিণীকে দর্শন করতে। সারদা তার ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে রাখছে। পেতে রাখছে বিছানা। তার পর পান সাজতে বসেছে এক কোণে।

ঘরের কাজ চটপট সেরে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে সারদা, দরজার মুখে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা।

কিন্তু এ তাঁর কী চেহারা! যেন প্রোদস্তুর মাতাল! চোখ দ্টো লাল, ১০৮ এখানকার পা ওখানে পড়ছে, কথা এড়িয়ে গেছে, কী সব যেন বলছেন জড়িয়ে-জড়িয়ে!

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা এক মৃহতে ভাবল সারদা। এক মৃহতে।

মাতালের মত সারদার গা ঠেলে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'

সারদা আনন্দে লহর দিয়ে উঠল। বললে, 'না, না, মদ খাবে কেন?' 'তবে কেন এমনি টলছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি কি মাতাল?' সারদা একবার দেখল বৃঝি পরিপূর্ণ চোখে। বললে, 'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা-কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'

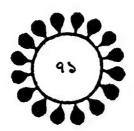

'তোদের বংশের কেউ সম্নেসী হয়েছে?' নতুন কোনো ছাত্র ইস্কুলে ভার্ত হতে এলেই নরেনের এই প্রথম জিজ্ঞাসা : 'ধন-মান স্ত্রী-পত্ন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বিবাগী হয়ে?'

মেট্রোপলিটান ইম্কুলের সব চেয়ে নিচু ক্লাশের ছাত্র। মাত্র সাত বছর বয়েস।
নতুন ছাত্র অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাজারাজড়ার খবর নয়, কে কবে কোথায়
ভিক্ষের ঝ্লি নিয়ে পথে বেরিয়েছে, এ নিয়ে এত জাঁক। সম্লেসী হওয়া মানে
যেন কত বড় এক দিকপাল হওয়া।

জান্তা ছেলেরা কেউ-কেউ টিম্পনি কাটে। তোর বাবা তো মদত এটনি, আছিস সবাই রাজার হালে, সুখের পায়রা সেজে। তোদের বংশে আবার সন্মেসী!

'ছাই জানিস।' গর্জে ওঠে নরেন : 'আমার ঠাকুরদা দ্বর্গাচরণ দত্ত সম্রেসী হয়েছিলেন—'

মাত্র পর্ণচিশ বছর বয়েস, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশ্বপত্র বিশ্বনাথকে ত্যাগ করে দুর্গাচরণ চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে।

বিশ্বনাথ তখন আট বছরের, তাকে নিয়ে তার মা কাশী চললেন। উদ্দেশ্য বিশ্বনাথ-দর্শন। নৌকোয় যেতে দেড় মাস লাগল। যিনি স্বামী হয়ে ত্যাগ করেছেন ও পত্র হয়ে পূর্ণ করেছেন তাঁকে একবার দেখে আসবেন স্বচক্ষে। বৃষ্টি হয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্খটা পিছল হয়েছে। সি<sup>4</sup>ড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন। 'মায়ি গির গিয়া—' বলে এক সাধ্য ছাটে এসে তাঁকে তুলে ধরল।

কে এ সম্রেসী? সি<sup>6</sup>ড়িতে স্বত্নে শ্রইয়ে দিতে যাবে চোখে-চোখে চকিত সংস্পর্শ হয়ে গেল! এ যে দুর্গাচরণ!

'মায়া হ্যায়, এ মায়া হ্যায়—' বলে উঠল সদ্রেসী। দ্রুত পায়ে অন্তর্ধান করলো। সেই সদ্রেসীরই নাতি নরেন্দ্রনাথ।

বলে, 'এই, দেখি, তোর হাত দেখি।'

যেন কতই পশ্ডিত, এমনি ভাবে সহপাঠীদের হাত দেখে। বলে, 'ছাই, কিচ্ছা, নেই। তোর কিচ্ছা, হবে না—সম্মেসী হওয়া নেই তোর অদুষ্টে।'

সম্যাসী হওয়া মানে নরপতি হওয়া। আর, নরপতির আরেক নামই নরেন্দ্র। 'এই দ্যাখ, আমার হাতে কত বড় চিহ্ন। আমি নিঘঘাত সমেসী হব।'

এ যেন প্রায় বিলেত যাওয়ার মত। আর সব ছেলেরা আবিন্টের মতন চেয়ে। থাকে।

সদ্ধেসী হবার কি মজা, তাই তখন সবাইকে গলপ করে। তোরা কিছুই জানিস নে, বড়-বড় সাধুরা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর জংগলের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর রোজ মহাদেবের সংগে তাদের দেখা হয়। যদি সদ্ধেসী হতে চাস, তবে প্রথম যেতে হবে সেই জংগলে, সাধুদের পায়ে মাথা খ্ড়তে হবে। যদি তাঁদের দয়া হয়, যদি তাঁদের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিস, তবেই চেলা বনতে পারবি, পরতে পাবি গেরুয়া।

কিসের পরীক্ষা? কেমনতরো পরীক্ষা?

পরীক্ষা খ্ব কঠিন। প্রত্যেককে একখানা করে বাঁশ দেবে। আর, সেই একখানা বাঁশের উপর শ্বয়ে ঘ্রুত্বতে হবে সারা রাত। পড়ে গেলেই ফেল। যদি না পড়ে রাত কাটাতে পারিস তবেই সম্রেসী। তারপরেই একদিন কৈলাসে শিবদর্শন। মা ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপ্জা করেন। চারচারটি মেয়ে, দ্বটি আবার গত হয়েছে, একটিও ছেলে নেই। বীরেশ্বর শিব কি তাঁর মনের ইচ্ছাটি প্র্ণ করবেন না? ইচ্ছা হয়ে যিনি মনের মধ্যে ছিলেন তিনিই আবিভূতি হলেন। অপ্র্ব স্বংন দেখলেন ভুবনেশ্বরী। যেন যোগশ্বর শিব যোগনিদ্রা ছেড়ে প্রুর্পে তাঁর দ্রোরে দাঁড়িয়ে।

বারো শো উনশত্তর সালের পৌষসংক্রান্তির দিন বিশ্বনাথের ছেলে হল। মা নাম রাখলেন বীরেশ্বর। সেই থেকে দাঁড়াল 'বিলে'।

এ তো হল ডাক-নাম। ভালো নামের তলব পড়ল অম্প্রাশনের সময়।

নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে ইন্দ্র, তার নাম আবার কী হবে? এ হচ্ছে নরেশ্বর, নরোত্তম। এ হচ্ছে নরসিংহ।

দ্বর্দানত ছেলে। অন্টপ্রহর তার সংখ্য-সংখ্য ঘোরবার জন্যে দ্ব-দ্বটো ঝি রেখে দিয়েছে বিশ্বনাথ। যদি একবার রাগ হয় জিনিসপত্র সব ভেঙে-চুরে ছারখার করে ১৯১০ দৈবে। তাকে শান্ত করা তখন এক বিষম সমস্যা। কিন্তু অভিনব এক উপায় বের করেছেন ভুবনেশ্বরী! 'শিব' বলে মাথায় একট্ব জল ছিটিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত।। ফ্রুসমন্তরে ঠান্ডা।

এক ট্রকরো গের ্য়া কাপড় কৌপীনের মত করে পরেছে নরেন।

'এ কি?' চমকে উঠলেন ভুবনেশ্বরী।

'আমি শিব হয়েছি।'

চোখ বৃজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়, আর সেই জটা বটের শেকড়ের মত মাটির ভেতরে গিয়ে সেংধায়। এমনি চমংকার একটা কাহিনী কে বলেছে নরেনকে। তাই সে শিরদাঁড়া টান করে চোখ বৃজে বসে খানিকক্ষণ আর থেকে-থেকে চোখ মেলে দেখে, জটা কত দূরে নামল পিঠ বেয়ে।

'মা, এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই?'

মা বলেন, 'জটা হয়ে কাজ নেই।'

বাবা জিগগেস করেন, 'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে?'

নিবিতিক উত্তর নরেনের : 'কোচোয়ান হব।'

চাব্রক মেরে ঘোড়া ছ্র্টিয়ে গাড়ি চালাব। চেতনার চাব্রক। কর্ম আর ধর্ম দ্রই ঘোড়া। আর জাড়া আর তামসিকতার গাড়ি।

'ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে বিবেকানন্দ : 'আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনা-হীনা ? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনা-হীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করো দিকি।...বীর্যমিস বীর্যং, বলমসি বলমা, ওজোহসি ওজঃ, সহোহসি সহো, ময়ি ধেহি। তুমি বীর্যস্বর্প, আমাকে বীর্যবান করো। তুমি বলস্বর্প, আমাকে বলবান করো। তুমি ওজঃস্বর্প, আমাকে ওজস্বী করো। তুমি সহাশন্তি, আমাকে সহনশীল করো। রোজ ঠাকুর প্রজার সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানং অচ্ছিদ্রং ভাবয়েং—আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করবে—ওর মানে কি? ওর মানে, আমার ভেতরই সব আছে—আমার ইচ্ছা হলেই সমসত প্রকাশিত হবে।'

ইচ্ছাটিকে চাব্যুক করে মারো তোমার গতিহীন জড়ত্বের স্থলে পিপ্তে। বেগবান ঘোড়া ছ্যুটিয়ে দাও! রজোগ্রণের ঘোড়া।

আদ্তাবলের সহিসের সংগে ভাব কর্ল নরেন। কিন্তু বিয়ে করে সহিসের বড় কন্ট। বিয়ের মত ঝকমারি আর কিছ্ন নেই। সারা জীবন সে ঝকমারির মাশ্লে যোগাতেই প্রাণান্ত। বালক নরেনের কানে মন্ত্র দিলে সহিস। আর, নরেনের কাছে সহিসই সর্বস্তর।

মনের মধ্যে ধাক্কা খেল আচমকা। এ বলে কী! যে রামসীতাকে নরেন এত ভব্তি করে তারা যে বিয়ে করেছে! রামসীতার ভালোবাসার কত গল্প শ্বনেছে সে মা'র কাছে! তবে সহিস যখন বলছে, বিয়ে খারাপ, তখন রামসীতাকে কি করে আর ভক্তি করা যায়? রামসীতার দ্বংখে কাঁদতে লাগল নরেন। মা কাছে আসতে তাঁর ব্বকের মধ্যে ম্থ লব্কিয়ে আরো ফ্রিপিয়ে উঠল। মা বললেন, 'তাতে কি! তুই শিবপ্রজো কর।'

ব্রুকটা হালকা হয়ে গেল। ছাদের ঘরে উঠে রামসীতার মর্তি সে তুলে নিয়ে এল। ছুর্ড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। রামসীতার আসনে বসাল শিবম্তি। শ্রুধস্ফটিকসঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। আদিমধ্যান্তশ্ন্য শ্বেতশিখা। নরেন নিজে কী!

'ও হচ্ছে পাতালফোঁড়া শিব। ও বসানো শিব নয়।' বললেন ঠাকুর : 'কার্ পদ্ম দশদল, কার্ ষোড়শদল, কার্ বা শতদল। কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।' আর নরেন্দ্র কী বলছে?

দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আগ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা ষে যারা দলে ষাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিছ্মাত্রও নেই, তবে এ দ্দিনয়া ঘ্রের দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি।" তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিশ্বলে আমার হাড়ে লাগে।...তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গ্রহ্ম দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই ম্র্থ বাম্নে কিনে নিয়েছে।'

জাত কাকে বলে—বালক নরেন বড় ফাঁপরে পড়েছে। জাত না মানলে কী হয়? ছাদ-দেয়াল কি ভেঙে পড়ে? জাত যে যায়, কি করে যায়, কোন পথে? ও কি টাকা-কড়ি যে চুরি যায়? না, জামা-কাপড় ছি'ড়ে যায়? একবার দেখলে হয় পরীক্ষা করে।

নানারকম মক্কেল আসে বিশ্বনাথের বৈঠকখানায়। জাত মেনে আলাদা-আলাদা হুকো। বৈঠকের উপর সার-সার বসানো। এটা শুন্দর্র এটা বাম্ন এটা মুসলমান। মুসলমানের হুকোতেই আগে টান দিল নরেন।

'ও कि रुट्ह तत?' वावा कथन रुठा ध्वटम পড़েছে घरतत मरधा।

'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায়? যাকে ছোট করে রেখেছি তাকে ছ**্লে** কী হয়?'

কী হয়? সে হাতে হাত দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। জাতটা নিমেষে বড় হয়ে ওঠে। দেশ দুশো কদম এগিয়ে যায়।

'বলি, শশীবাব্বে মালাবারে যেতে বোলো।' রাখালকে চিঠি লিখছে নরেন : 'সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে-গ্রামে বড়-বড় মঠ, চর্বচোষ্য খানা, আবার নগদ।...ভোগের সময় রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নেই—ভোগ সাম্গ হলেই স্নান।...পরসা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে ছুরো না ছুরো না। আর কাজ তো ভারি—আল্মতে-বেগ্রেন বদি ১১২



পরমপ্রেষ শ্রীশ্রীরামকৃষ : ২য় খণ্ড

ঠোকাঠ্বিক হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে!...মহা দ'ক সামনে— সাবধান, ঐ দ'কে সকলে পড়ে মারা যাবে—ঐ দ'ক হচ্ছে যে হি'দ্বর ধর্ম বেদে নাই, প্রাণে নাই, ভক্তিতে নাই, ম্বিত নাই—ধর্ম দ্বেকছেন ভাতের হাঁড়িতে। হি'দ্বে ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছংমার্গে। আমায় ছংয়ো না, আমায় ছংয়ো না। এই ঘোর বামাচার ছংমার্গে পড়ে প্রাণ খ্ইও না। "আত্মবৎ সর্বভূতেম্" কি পংথিতে থাকবে নাকি? যারা এক ট্বকরা র্বটি গরিবের ম্বে দিতে পারে না তারা আবার ম্বিভ কি দিবে!'

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।' বললেন তাই ঠাকুর : 'ও বড় ফ্টোওলা বাঁশ। খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে।'

তৃণগ্রেরে দেশে মাঝে-মাঝে বিষ্ময়কর বনম্পতির দেখা মেলে। নরেন্দ্রনাথ বনম্পতির দেশে দেবতাত্মা নগাধিরাজ।

আর সেই যে হিমালয় তার উধের বিরাজিত যে মানস-সরোবর—নিবাত-নিষ্কম্প নীলকান্ত প্রশান্ত অমৃত-হুদ, তিনিই গ্রীরামকৃষ্ণ।



ছ'টি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পথ চলে নরেন। তারা হচ্ছে—কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে? সব সঙিন-ওঁচানো সান্ত্রী।

কেউ একটা কিছ্ বলবে আর তখানি ঘাড় কাৎ করে মেনে নেবে এমনটি কখনো হবার নয়। যদি থাকে তো দেখাও। বেশ তো, কোথায়? চলো আমার সঙ্গে। কেন ঈশ্বরকে ডাকবো? কেন মানবো তোমাকে? তুমি কে? ঈশ্বরই বা কি? যদি উঠবোই উপরে, কেমন করে উঠবো?

শিব চাঁপাফ্রল ভালোবাসে। তাই নরেনও ভালোবাসে চাঁপাফ্রল।
পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে, যখন-তখন তার ডালে বসে
দোল খায় নরেন। গাছ তো ভাঙবেই, ডানপিটে ছেলেটাও জখম হবে।
'ও গাছটায় উঠো না।' বাড়ির ব্রুড়ো মালিক ভারিক্বি গলায় বারণ করলে।
'কি হয় উঠলে?'

প্রশন শানে মালিক চমকে উঠল। ভাবলে শান্ত কথায় হবে না, ভয় দেখাতে হবে। বললে, 'ও গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে।'

**৮** (ዓ৮)

'কি রকম দেখতে ব্রহ্মদতিয়?'

'ওরে বাবাঃ, ভয়ঙ্কর দেখতে। নিশ্বতি রাতে শাদা চাদর ম্বড়ি দিয়ে ঘ্রের বেড়ায়।'

'ঘ্রের বেড়াক না।' নরেনের মুখে নিটোল নিলিপিত : 'তাতে আমার কি।' 'তোমার কি মানে? যারা ঐ গাছে চড়ে তাদের সে ঘাড় মটকে দেয়।'

রাত করে চুপি-চুপি চলে এসেছে নরেন। বড় ইচ্ছে শাদা চাদর-পরা বহন্দৈত্যর সংগে দেখা হয়। সহপাঠী ছেলে বাধা দিতে এল নরেনকে। বললে, 'না ভাই অমন কাজ করিস নে। নিঘ্ঘাত তবে তোর ঘাড় মটকাবে।'

নরেন হেসে উঠল উচ্চরোলে। 'লোকে একটা কিছ্ব বললেই বিশ্বাস করতে হবে? পরীক্ষা করে দেখব না নিজে?' বলেই সে গাছের ডালে চড়ে বসল।

নিজে যাচাই করে দেখব। যাচাই করে দেখব বৃদ্ধির কণ্টিপাথরে যুক্তির সোনা ঘ্যে-ঘ্যে। বইয়ে লেখা আছে বলেই সত্য, ভালোমান্যের মত তা মানতে পারব না। নিজে পরীক্ষা করব। সত্য কি এতই সোজা? বিলেত আছে, এ বললেই হবে? যেতে হবে বিলেতে। পরের মুখে ঝাল খেতে পারব না। ঝালের প্রমাণ চাই।

'ঈশ্বর মান্য হয়ে আসেন এ বললেই হবে?' নরেন্দ্র গর্জে উঠল : 'প্রমাণ চাই।' গিরিশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।'

'আমি দ্র্থি চাই—প্র্ফ চাই।' নরেন্দ্র আবার হ্রঙকার ছাড়ল। 'শাস্ত্রই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? একেক জন একেক বলছে। যার যা মনে এসেছে তাই—' ঠাকুর বললেন, 'গীতা সব শাস্ত্রের সার। সম্রেসীর কাছে আর কিছ্র থাক না থাক, ছোট একখানি গীতা অন্তত থাকবে।'

একজন ভন্ত গদ্গদ হয়ে উঠল : 'আহা, গীতা—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—' 'শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন—' ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন।

'হাতি যখন দেখিনি, তখন সে ছ্র্রাচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব?' বললে ভবনাথ। 'ঈশ্বরকে যখন জানি না তখন তিনি মান্য হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা কেমন করে বুঝব বিচার করে?'

নরেন বললে, 'আমি বিচার চাই। ঈশ্বর আছেন, বেশ; কিল্তু তিনি কোথাও ঝ্লুলছেন এ আমি মানতে পারব না।'

'সবই সম্ভব।' বিস্ময়-স্কৃতিমত মুখে বলুলেন ঠাকুর, 'তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন। বাজিকর গলার ভেতর ছ্বুরি চালায়, আবার বার করে। ইউ-পাটকেল খেয়ে ফেলে।'

তব্ ব্যাজিকরই সত্য। আর সব ভেলকি।

বাজিকর আর তার বাজি। ভগবান আর তার ঐশ্বর্য। বাব, আর তার বাগান। বাজি দেখে লোকে অবাক, কিন্তু বাজি ক্ষণিকের, এই আছে এই নেই—বাজিকরই সত্য। ঐশ্বর্য দ্বদিনের, ভগবানই সত্য। বাগান দেখেই ফিরে যেও না, বাগানের মালিক-বাব্রে সন্ধান করো। নরেনের বরস তখন এগারো, গণগার ঘাটে ইংরেজের মানোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল্, দেখে আসি।

কিন্তু ঘাটের বড় সাহেবের দৃশ্তখতী ছাড় চাই। ওরে বাবা, গিয়ে কাজ নেই। কে দাঁড়াবে ওই লালম,থো জাঁদরেলের কাছে? কথা কইবে কে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল্।

সামনের সির্ণাড়তে প্রত্যক্ষ বাধা। পিছনের দিকে লোহার আরেকটা সর্ব্ন সির্ণাড়। সেই সির্ণাড় দিয়েই সটান উঠে গেল নরেন। একবার উঠি তো উপরে, তারপরে ঠিক ধরে ফেলব সাহেবকে। যা ভেবেছিল নরেন। পর্দা-ফেলা ঘরে সাহেব বসে আছে। পর্দা সরিয়ে সটান ঢ্কেলো নরেন। সাহেব তো অবাক। অবাক যখন হয়েছ তখন অবাক থেকেই আলগোছে সই করে দাও একটা।

পাশ নিয়ে সামনের সি'ড়ি দিয়েই ব্রক ফ্রিলয়ে নেমে এল নরেন। প্রহরী তো অবাক। জিগগেস করলে, 'তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া?'

নরেন শুধ্ব বললে, 'হাম জাদ্ব জানতা।'

বাবার সংগ্রে রায়পরে যাচ্ছে নরেন—নাগপরে পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে গর্র গাড়ি। গর্র গাড়ির রাস্তা প্রায় পনেরো দিন। তাই চলেছে নরেন। চলেছে বিন্ধ্যাচলের গা ছেছে। ঘন অরণ্যের পথ বেয়ে। একখানা গর্র গাড়িতে নরেন একা। অন্য গাড়িতে তার মা আর ছোট ভাইয়েরা।

চার দিকে বিরাটের র্প। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই বিরাট আসন পেতে বসেছেন। বসেছেন পর্বতশ্ভেগ, বসেছেন গহন অরণ্যানীতে। তা ছাড়া সেই মহাশিল্পীর স্ক্রে কার্কাজও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। পত্রে-প্রজেপ, কঠিনের গায়ে কোমলের আলিম্পনে। হঠাৎ একটা মোচাক নরেনের চোখে পড়ল। পাহাড়ের চ্ড়া থেকে শ্রুর্ করে প্রায় মাটি পর্যক্ত দীর্ঘ এক ফাটল জর্ড়ে বিরাট মোচাক। কত তিল-তিল পরিশ্রম, কত বিন্দ্ব-বিন্দ্ব মধ্—আদি-অন্তের ইয়ন্তা করা যায় না। অনন্তের ভাবে তলিয়ে গেল নরেন।

তাকাও তেমনি একবার ঐ অন্তরীক্ষে। রাত্রির তারকাময় আকাশে। সমন্দ্রতটের বালন্কণার মত জ্যোতির কণিকা। একেকটা কণিকা দেদীপ্যমান স্থেরি
চেয়ে বড়। এমনি কত যে স্ফর্লিঙ্গ, বিজ্ঞানের কোনো ল্যাবরোট্যারিতেই গণনা
করা যায়নি। তার মধ্যে এক কণা ধ্লির মতো এই প্থিবী। এ সবের মানে
কি! তাও কি সবাই স্থির হয়ে আছে, ছন্টেছে দন্দান্ত বেগে। সে যে কত
বড় মহাশন্য কে তার সীমাসীমান্ত খ্রেজে পায়! কেন এই জ্যোতিরিঙ্গন?
কেন এই সর্বতশ্চক্ষর আকাশ? রাত্রির প্তায় কিসের ইঙ্গিতটি সে লিখে
রেখেছে স্প্টাক্ষরে? কেন? কার জন্যে?

সেই মোচাক দেখে প্রথম ধ্যানাবিষ্ট হল নরেন।

এশ্রান্স পাশ করে ঢ্বেকল এসে কলেজে। নড়ে-ভোলা ছেলে নয়, দ্বঃসাহসী, জাহাঁবাজ ছেলে। এদিকে আবার স্ফ্রতিবাজ, রংগপ্রিয়। অপরিমিত জীবনের উচ্জ্বল উচ্ছবাস। সব মিলে আবার নির্মালতা আর পবিশ্রতার দীশ্ত বিগ্রহ।

শৃথ্য তাই ? গান গায় নরেন। মৃদঙ্গ বাজায়। নৃত্য হচ্ছে বীরোচিত কলা। নাচে তাই স্বচ্ছেদে। স্বভাবসৌন্দর্যে। তান্ডবপ্রিয় শিব যেন মেতেছেন উন্ধত নৃত্যে। ফাস্ট আর্টস পাশ করে বি-এ পড়তে লাগল নরেন। কিন্তু পড়ার উন্দেশ্য কি ? শৃথ্য পরীক্ষা পাশ করা? না, জ্ঞানার্জন? কিন্তু জ্ঞানই বা বলে কাকে? 'আহান্মক, তোমরা বই হাতে করে সমৃদ্দের ধারে পাইচারি করছ! ইউরোপীয় মিস্তিত্ব-প্রসূত কোনো তত্ত্বের এক কণামান্ত—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে। না হয় খ্ব জোর একটা দৃষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। এই ভারতীয়গণের সর্বোচ্চ দ্রাকাঙ্কা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে। বলি, সমৃদ্দে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই গাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপেলামা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ভূবিয়ে ফেলতে পারে না?'

বি-এ-তে দর্শন ছিল নরেনের। এক দিকে হার্বার্ট দেপনসার, কাণ্ট আর মিল, অন্য দিকে ভারতবর্ষ—হিন্দুদর্শন। তত্ত্ব আর তর্ক, যুক্তি আর কল্পনা। কি হবে দর্শনে? দর্শন পড়ে কী দর্শন করব? সত্য-দর্শন চাই।

সত্যমেব জয়তে নান্তং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।

'ষোবন ও সোন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম-যশ নশ্বর, এমন কি পর্বতিও চ্র্ণ-বিচ্র্ণ হইয়া ধ্রিলকণায় পরিণত হয়, বন্ধ্রত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যর্পী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও।...এই ম্বৃহ্ত হইতে আমি ইহাম্ত্রফলভোগবিবাগী হইলাম—ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের কামনা নাই, নাম-যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভাগিনি, এ সকল আমার নিকট খড়-কুটা—'

শ্ব্ধ্ব গ্রন-বিচার করে চলেছি। শ্ব্ধ্ব বর্ণনা আর অন্মান। শ্ব্ধ্ব কীর্তনি আর কল্পনা। আগে দেখি, পরে গ্রন-বিচার করব। আগে দর্শনিধারী পিছে গ্রন-বিচারি।

দেবেন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হল নরেন। বললে, 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?' চোথ বৃজে ধ্যান করছিলেন মহর্ষি। এক উত্তেজিত উন্মাদ কপ্ঠে তাঁর ধ্যান ভাঙল। চেয়ে দেখলেন, নরেন। যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছে, নাম লিখিয়েছে খাতায়, যোগ-ধ্যানের ক্লাশে ভার্তি হয়েছে ক' দিন।

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?'

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহর্ষি। নরেনের দ্পিরনিবন্ধ বিস্ফারিত দুই চক্ষ্ব যেন ভাগবতী দীপ্তিতে জন্মছে। হাঁ-না উত্তর দিতে পারলেন না মহর্ষি। শাধ্ব বললেন, 'তোমার চোখ দুটি কী উজ্জন্মল! যেন যোগীচক্ষ্ব।'

তা দিয়ে আমার কী হবে! যে অশ্ধকারে আমি তাঁকে খ্র্জছি সেখানে কী করবে

চর্ম চক্ষর? আলোয় আলোকময় করে কি তিনি দেখা দেবেন যে চোখ মেলেই তাঁকে দেখব? দেখব তাঁকে পাতায়-ফরলে ঘাসে-শিশিরে আকাশে-তারায়, প্রতিটি মান্বের মর্থে!

কেশব সেনকে প্রকাশিত করেছেন মহর্ষি, উল্ভাসিত করেছেন। যে ছিল মৃংপ্রদীপ তাকে করেছেন ভাস্বতী শিখা। মহাকবি প্রকৃতিকে মানবায়িত করে, মহর্ষি মান্মকে ঈশ্বরায়িত করেছেন। কেশব যাঁর কীতি, তিনিও দেখেননি ঈশ্বরকে? বড় হতাশ হল নরেন। মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছে তাতে মুছে যাছে আকাশের শাশ্বতী স্থিতি। তবে কি তিনি নেই? তবে কি তিনি দর্শনের অগোচর? কেন এসেছিল সে দর্শনের সংস্পর্শে? ধর্মের অনুসন্ধানে? সে কি এই মেঘজালের মধ্য থেকে পথ পাবে না? সে কি জ্যোতির তনয় নয়? 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভৃতি—আন্মিয় বিশ্বাস, অগ্নময় সহানুভৃতি।' পাবে না কি সে সেই তণ্ত তাড়িত স্পর্শ? এমন কি কেউ নেই যিনি তাকে বলবেন সরল সত্যের সহজ স্ফুর্তিতে : 'তাকৈ দেখেছি বই কি। তোকে যেমন দেখছি

'দেখেছ?' চমকে উঠবে নরেন, কিন্তু এমন প্রাণময় সারল্যের সঙ্গে তিনি বলবেন যে নরেন তাঁকে বিশ্বাস করবে। সে অণ্নিময় আন্তরিকতার কাছে তার সংশয়ের ফণা সে নত করবে।

চোখের উপর, তেমনি। স্পন্ট, স্থলে, সাবয়ব।'

শন্ধন্ দেখেছি? তাঁর সঙ্গে খেয়েছি, কথা কয়েছি, শনুয়েছি একসঙ্গে।' 'বলো কি, দেখাতে পারো আমাকে?' লাফিয়ে উঠবে নরেন। 'আমাকে দেখাতে হবে না। তুই নিজেই দেখতে পারবি।' বলবেন সেই সর্বান্ত্ : 'তোর এমন চক্ষ্ণ তুই দেখবি নে?' কোথায়, কোথায় তিনি?

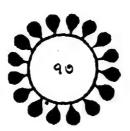

ওরে অন্তরে আয়, ঘ্রচে যাবে সব অন্তরায়। রাম দত্তের বাড়িতে রামকৃষ্ণের বসবার জন্যে একখানা বিলিতি গালচে হয়েছে। হয়েছে তাকিয়া। ডান হাতের কাছে কাঁচের গেলাশে জল। এড়ানী পাখা দিয়ে বাতাস করছে কেউ। কোঁচার কাপড় ফেটি করে কোমরে বাঁধা। জামাটি কখনো গায়ে আছে, কখনো বা কতক্ষণ পরেই খুলে ফেলছে। কখনো বা কোঁচাটি খুলে লম্বা চাদরের মত করে কাঁধের উপর ফেলা।

রাম দত্ত আর মনোমোহন প্রথম আরম্ভ করল কীর্তান। খোল-করতাল নেই। মাঝে-মাঝে শৃংধ্ব রামকৃষ্ণ হাততালি দেয়। সেই হাততালিই বেন সূর্য-চন্দ্রের করতাল।

> 'মন একবার হরি বল হরি বল, জলে হরি থলে হরি. অনলে-অনিলে হরি—'

ভাবাবেশে কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ। নৃত্য করে। সে নরনৃত্য নয়, অমর-নৃত্য। স্পন্দনের সঙেগ স্থৈর্য। যাকে বলে 'সাম্যুস্পন্দন'। কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধি। শরীর থেকে শক্তি বেরুচ্ছে, সুর্যের যেমন বিভা। সমুস্ত ঘর-দালান ভেসে ষাচ্ছে। জানলা দিয়ে বেরিয়ে ঢেউ খেলছে গলিতে।

একবার বিজয় গোস্বামীকে বলেছিল নাগ-মশাই : 'এখানে এসে চোখ ব্রুজে বসেছ কেন? দেখতে এসেছ, চোখ খ্রুলে দেখ প্রাণ ভরে। এখানে জপধ্যানও বন্ধন। শ্ব্ধ উন্মীলনই মৃত্তি।'

চোখ খুলল বিজয়।

'ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে, তাঁকে দর্শন করতে হলে, শা্ধ্ব ভক্তি হলেই হয়?' জিগগৈস করল বিজয়।

'হ্যাঁ, পাকা-ভব্তি, প্রেমা-ভব্তি, রাগ-ভব্তি।' বললেন ঠাকুর, 'সোজা কথা, ভালোবাসা। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালোবাসা। যতক্ষণ না এই ভালোবাসা জন্মায় ততক্ষণ ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো হয় না। ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো থাকলেই যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শ্বধ্ব-কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়্ক, একটাও থাকে না—একট্ব সরে গেলেই ষেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।' 'ভালোবাসা এলে কী হয়?'

ভোলোবাসা এলে স্থা-পত্ন আত্মীয়-স্বজনের উপর সে মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে। সংসারকে বিদেশ বোধ হয়, শৃংধু একটা কর্মভূমি, রঙ্গভূমি ছাড়া কিছ্ব নয়। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোনো রকমেই জত্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠিই লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মনই ভিজে দেশলাই—' তাই শ্রীমতী যখন বললেন, জগং-সংসার আমি কৃষ্ণময় দেখছি, তখন সখীরা বললে, তুমি এ কী প্রলাপ বকছ! কই আমরা তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শ্রীমতী বললেন, সখি, নয়নে অনুরাগ-অঞ্জন মাখো, তাকে দেখতে পাবে। অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি?

অন্বরণের ঐশ্বর্য বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধ্ব সেবা, সাধ্ব সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গ্রণকীর্তান, সত্য কথা—এই সব।

'এই সব লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বরদশনের আর দেরি নেই। বাব, কোনো খানসামার বাড়ি যাবেন এর প যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সেই খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখেই ঠিক ঠিক ব্রুতে পারা যায়। প্রথমে বন-জঙগল কাটা হয়, ঝ্লঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাব, নিজেই সতরণ্ডি গ্রুড়গর্নিড় এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের ব্রুতে বাকি থাকে না, বাব, এই এসে পড়লেন বলে।

কিম্পু হাজার চেণ্টা করো, তাঁর কুপা না হলে কিচ্ছা হবার নয়। তিনি কুপা না করলে তাঁকে দেখা তোমার সাধ্য কি।

'সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়—তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখে, আর-সকলেও পরস্পরের মুখ দেখে। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কুপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে একবার দেখি।'

একটা মাতাল এসেছে রাম দত্তের বাড়িতে। নাম বিহারী ঘোষ।
'রাম দাদা, বলতে কি, চাটের পয়সা জোটে না, শৃথের মদ খেয়ে বেড়াই—'
'আজ সন্ধ্যের সময় আসিস। তোকে লর্চি আলার্রদমের চাট খাওয়াবো।'
সেই সন্ধ্যের সময় এসেছে বিহারী। দেখলে বৈঠকখানায় ভিড়, কাকে ঘিরে
উর্বেজিত স্তম্খতা।

ও সব বৃ্নি না। আমাকে আমার লৃ্চি আল্র্রদমের চাট কখন দেবে? বকতে লাগল বিহারী।

কে একজন বললে 'ষা, পরমহংসদেবকে প্রণাম কর্ গিয়ে—' মাতালের কি খেয়াল হল ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে। সেই হল তার চরম চাট খাওয়া।

এখন শ্ধ্ অঝোরে কাঁদে আর বলে, 'ভাই, শ্ধ্ তাঁর কথা বলো। আর কিছ্ব ভালো লাগে না। মাতাল ছিল্ম, ল্নিচ আল্বদমের চাট খেতে চেয়েছিল্ম, কিন্তু তিনি কী করে দিলেন? তাঁকে ছাড়া আর কিছ্ম মনে আসে না। হায়, এমন অম্লা রতন হাতে পেয়ে তখন কিছ্ম ব্যিক্তি—ল্মিচ আল্বদমের চাটকেই জীবনের সার ভেবেছিল্ম—'

সে সব দিনের নিমল্রণে তরকারিতে নুন্ন দেওয়া হত না। আল্বনি তরকারির পাশে আলাদা করে নুন থাকত পাতে। রামকৃষ্ণকে নিয়ে সকলে যখন পঙ্স্তিভাজনে বসছে, তখন চলবে নুন-দেওয়া তরকারি। রাম দত্তের বাড়িতেই প্রথম নিয়মভংগ হল। একসংগেই আহার চলল সকল শ্রেণীর। রামকৃষ্ণ এক ফ্রয়ে উড়িয়ে দিল জাতাজাতি। বললে, 'ভক্তির মধ্যে আবার জাত কি? সব একাকার।' বন্যার জল যখন এসে পড়েছে তখন কে আর আল-পথ খুঁজে বেড়ায়?

মেয়েরাও আসছে দলে-দলে। এ এক অভিনব ব্যাপার। মৃত্ত অংগনে জ্যোতির্মায়কে দেখবার পিপাসায় বেরিয়ে আসছে পর্দার ঘেরাটোপ থেকে। আরো আশ্চর্য, কেবা পরেষ কেবা দ্বী—কার্ই কোনো দেহজ্ঞান নেই। সবাই একদ্রুটে তাকিয়ে থাকছে ম্থের দিকে। রামকৃষ্ণের সভেগ-সভেগ আর সবাইও যেন বিদেহ হয়ে গিয়েছে। হাঁট্ব দ্বটি উচ্ করে আসনখানির উপর বসে আহার করে রামকৃষ্ণ। দ্বী-প্রেষ কাতার দিয়ে দাঁডিয়ে তাই দেখে।

'আগে কাপড় ঠিক থাকত না, বেভুল বে-এক্তিয়ার হয়ে থাকতাম। এখন সে ভাবটা প্রায় গেছে—' বলতে-বলতেই কখন দিগ্বসন হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে ছ্যাঃ, আমার ওটা আর গেল না—'

কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সবাইর অতীন্দ্রিয় ভাব। মেয়েরা পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচ। একটি ছোট শিশ্ব যদি উলঙ্গ হয়ে যায় তবে মা কি কুন্ঠিত হন?

'আমি মাঝে-মাঝে কাপড় ফেলে আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম।' বললেন ঠাকুর।

শম্ভু এক দিন বলছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও—বেশ আরাম! আমি এক দিন দেখলাম।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল স্বরেশ মিত্তির। বললে, 'আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা, তুমি কত বাঁধাই বে'ধেছ।'

'অষ্ট পাশ আর তিন গ্র্ণ দিয়ে বে°ধেছে।'

রামকৃষ্ণ শিশ্ব।

'মাইরি, কোন শালা ভাঁড়ায়—' বালকের মতই শপথ করে মাঝে-মাঝে।

'বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে কণ্ট বোধ হত বলে হুদেকে দিয়ে পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেদের ধরে আনতুম। খাবার-খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে খেলা করতুম তাদের সঙ্গে। বেশ খেলছে, যাই একবার বললে, মা যাব, শালার ছেলেকে আর কে ধরে রাখে! তখন আবার হুদেকে দিয়ে তার মা'র কাছে পাঠিয়ে দিই। মান্বের যদি এমনি টান হয় ভগবানের উপর, তাহলে কেউ আর তাকে রুখতে পারে না।'

কটির বসনখানি কখন বগলের নিচে চলে এসেছে। যুবক ভস্তদের লক্ষ্য করে বলছেন ঠাকুর, 'তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল আসা অবধি আমি এত সভ্য হয়েছি যে সব সময়েই কাপড পরে থাকি।'

'এই আপনার কাপড় পরা?'

'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি—'

তখন তাঁর গা ছ্ব্রায়ে দেখানো হল তিনি সত্যিই দিগবসন।

কর্ণ স্বরে বললেন ঠাকুর, 'মনে তো করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে অঙ্গে বসন রাখতে দেন না। সে কি আমার অপরাধ?'

প্রলয়পয়োধিতে বউপত্রের উপর শিশ্ব নারায়ণ শ্বয়েছেন। তেমনি শ্বয়েছে রামকৃষ্ণ। দ্ব পায়ের দ্ব ব্বড়ো আঙ্বল ম্বথের মধ্যে চ্বকিয়ে দিয়ে শিশ্বর মত আনন্দ করছে। বালক-ভাবের চরম।

আবার কখনো শ্রীমতীর ভাব ধরে। অলপ পথ হে টেই ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে। রাখালের কাঁধে ভর দিয়ে আন্তে-আন্তে যেতে-যেতে গান ধরে রামকৃষ্ণ। 'আর ১২০ চলিতে নারি, চরণ বেদন যে হল সখি! সে মথ্রা কত দ্রে! সে মথুরা কত দূর! কোথায় সে প্রেমের অমরাবতী! স্বল একটা বাছার বাকে নিয়ে জটিলার কাছে উপস্থিত। বললে, 'মা একটা জাল খাব। रगाष्ठे-भिलन गान राष्ट्र। गार्राष्ट्र नाताख्य कीर्जुत। জটিলা বললে—গানের স্বরে—'স্বল রে, তোর সবই গুণ।' অমনি রামকৃষ্ণ আখর দিল : 'তবে কালার সণ্গে বেড়াস, ওই যা দোষ—' 'পाकभानाয় याও, বধরে কাছে জল পান করবে।' বললে জটিলা। 'স্বল তাই তো চায়—' আখর দিল রামকৃষ্ণ। রান্নাঘরে সাবল গিয়ে দেখে উনানের ধোঁয়ার ছলে শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে কাঁদছে। স্বলকে দেখে চকিতে ব্যাপারটা ব্রুতে পারল শ্রীমতী। সমর্পী স্বলের সংগ তাডাতাডি বেশ পরিবর্তন করল। বললে, গানের সুরে—'সুবল, সবই হলো, আমি যে নারী, কিরুপে বক্ষ ঢাকি বলো। রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছে, 'চিন্তা নাই, উপায় করে এসেছি—বাছুয়াকে বুকে এনেছি— ঐ দেখ দ্বারে বে'ধে রেখেছি—এরে বুকে করে তুমি চলে যাও—' ওরে, তোরা আর কিছু, না নিস, কুম্পের প্রতি শ্রীমতীর এই টানট্রকু নে— সুরেশ মিত্তির এসে বললে, 'এক দিন আমার ওখানে চলনে।' 'তোর ওখানে যে যাব, গাইবার লোক আছে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ। 'কত! গাইয়ের আবার ভাবনা!' কথাটা উডিয়ে দিল সুরেশ।

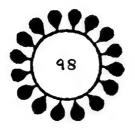

## এ কে?

পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, নাগ-যজ্ঞ-উপবীতী। সর্বাঙ্গে বিভূতি, নাগালঙ্কার। ধ্য়, পীত, শ্বেত, রস্তু আর অর্ণ—পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ। চিনয়ন, জটাজ্টেধারী। শিরে গঙ্গা, ললাটে চন্দ্রকলা। বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক আর পরশ্ব। দক্ষিণ করে শ্ল, বজ্র, অঙকুশ, শর আর বরম্দ্রা। লোচন আনন্দসন্দোহে উল্লিসিত। কান্তি হিমকুন্দেন্সদৃশ। কোটিচন্দ্রসমপ্রভ। ব্যাসনে বিরাজিত। এ কে? এ তো সেই শিব-শান্ত উমাকান্তকে দেখছি।

সিমলে স্ট্রিটে স্বরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছে রামকৃষ।

বেলফ্রলের গোড়ে মালা এনেছে স্বরেশ। নিচের দিকে তোড়ার মত করা ফ্রলের থোপনা, মাঝে-মাঝে রঙিন ফ্রল আর জরির তবক। রামকৃষ্ণের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল স্বরেশ। কিন্তু সহসা রামকৃষ্ণের এ কীঃ হল? মালা গলা থেকে খুলে দ্বে ফেলে দিল রামকৃষ্ণ।

নিমেষে শ্লান হয়ে গেল স্বরেশ। কী না-জানি সে সেবাপরাধ করে বসেছে। কিন্তু জলের গ্লাশে শশীর যখন পা ঠেকে গিয়েছিল তখন তো এত বিমৃখ হয়নি রামকৃষ্ণ। সে-জল খেয়েছিল শান্ত মুখে।

সমাধি ভাঙবার পর এক ঢোঁক জল খায় রামকৃষ্ণ। যক্সচালিতের মত হাত বাড়িয়ে দেয়, আর তক্ষ্মনি জল-ভরা ক্লাশটি এগিয়ে দেয় শশী। শশী মানে শশিভূষণ ভটচাজ, উত্তরকালের রামকৃষ্ণানন্দ। সে দিন রাম দত্তের বাড়িতে কি হল, তাড়াতাড়িতে জলের ক্লাশে পা ঠেকে গেল শশীর। জল বদলাবার আর সময় নেই, রামকৃষ্ণ হাত বাডিয়ে দিয়েছে।

সেই জলের গ্লাশই এগিয়ে ধরল শশী। রামকৃষ্ণ তাই খেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

শশীর অপরাধ তো জানিত অপরাধ। স্বরেশ তো ব্রুতেই পাচ্ছে না কোনখানে তার বিচ্যুতি হয়েছে। শশীর যদি ক্ষমা হয়, তবে তার কেন হবে না?

এই জলের গ্লাশে পা ঠেকে ষাওয়া নিয়ে চির্ন্তাল আক্ষেপ করেছে শশী। কিন্তু ঠাকুর তো জানতেন তার অন্তরের স্বচ্ছতা। তাই তো তাকে ক্ষমা করলেন অনায়াসে। সুরেশের মন কি তেমনি পরিষ্কার নয়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বপ্রের কাট-ফাটা রোন্দ্রের শশী এসে হাজির। মুখ-চোখ লাল, এক হাঁট্র ধ্বলো। ঘাম ঝরছে গা বেয়ে। 'এ কি করেছিস তুই?' ঠাকুর ক্ষিপ্ত হাতে তাকে পাখা করতে লাগলেন। 'এই রোন্দ্রের কেউ আসে?' শশী নিব্ত করতে চায় ঠাকুরকে, ঠাকুর কোনো-কিছ্রই শ্নতে রাজী নন। বোস একট্র চূপ করে, আগে খানিক ঠান্ডা হ। গায়ের ঘাম মরেছে এতক্ষণে। বল এইবার কি বলবি।

বলবার কিছ্ন নেই। এই দেখনে বরানগরের বাজার থেকে আপনার জন্যে কিছ্ন বরফ কিনে এনেছি। চাদরের খাঁট খালো এক ট্রকরো বরফ বের করল শশী।

ঠাকুরের আনন্দ তখন দেখে কে। বললেন, 'দেখ, দেখ। এই গরমে মান্য গলে ষায়, কিন্তু শশীর বরফ গলেনি। কি করে গলবে? শশীর ভিত্তিহিমে বরফ জমাট হয়ে রয়েছে।'

ভক্তি-হিমে জল জমে যখন বরফ হয় তখনই ঈশ্বর সাকার। যখন জ্ঞান-স্ক্রে গলে যায় বরফ, তখন আবার যে-জল সে-ই জল, তখন আবার তিনি নিরাকার। ভক্তের জন্যে তাঁর রূপ, জ্ঞানীর জন্যে অরূপ। কিন্তু দ্যোর জন্যেই সমান অপর্প। তবে কি স্বরেশের ভক্তি নেই?

ভক্তমাল থেকে একটি গলপ বলল রামকৃষ্ণ। যে ভক্ত সে কী মনোভাব নিয়ে দান করবে। তার মধ্যে অভিমানের এতট্বকু আঁশ থাকবে না। অহংকার ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বর ভার নেন। মালা যে দিলি মালার মধ্যে যে তোর একট্ব অহংকারের ১২২ জনালা আছে। মালার মধ্যে যে অনেক চেকনাই। অনেক কেরামতি। তারই জন্যে তোর মনের মধ্যে একটা অহংকারের জনুর।

অহংকার হচ্ছে উ°চু ঢিপি। সেখানে কি জল জমে? জল জমে নিচু জমিতে, খাল জমিতে। সেই ঢিপিকে খাল করে দাও। তবেই জমবে ভক্তির জল। সারেশ কাঁদতে লাগল।

লাট্র ছিল উপস্থিত। সে তাজ্জব বনে গেল। ঠাকুরের রসদদারদের মধ্যে একজন এই স্বরেশ মিত্তির, তব্ব তার দান তিনি গ্রহণ করলেন না! আর, চেয়ে দেখ, তারই জন্যে কাঁদছে স্বরেশ মিত্তির।

না কাঁদলে হবে কেন? কামা দিয়ে পথের ধ্বলো ধ্বয়ে দিলেই তো তিনি আসবেন। ভক্তি-প্রদীপের তেলটিই তো অগ্রহুজন।

এই যে বিশ্ব এ হচ্ছে বিস্তীর্ণ ব্যথার পত্রপট। ভক্তকে পাচ্ছেন না বলে ভগবানের কামা। তাঁর অসীম শক্তির শ্কনো রঙগর্নলি তিনি প্রেমের অগ্রন্তে গ্লে-গ্লে এই বিচিত্র বর্ণবেদনার ছবি এ°কেছেন। মনের মধ্যে যদি সেই কামা না থাকে তবে এ চিঠির মর্মোন্ধার করব কি করে? এই চিঠির মধ্যেই তো আনন্দের সংবাদ।

কীন্তনে নিয়ে এসেছে স্বরেশ। নিজে গান গেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে উচ্চভাবে উদ্দীপত করে তুলল। অর্ধবাহ্যদশায় এসে হঠাৎ সেই ত্যক্ত মালা গলায় পরে উঠে দাঁড়াল। গান ধরল গলা ছেড়ে:

'আর কী সাজাবি আমায়— জগং-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায়—'

ফের আখর দিতে লাগল : 'আমি জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। অগ্রাজলে সিন্ত-করা জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। প্রেমরসের ভাবন দেওয়া জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি—' চোখের কামা মাছে ফেলে চেয়ে দ্যাথ আমাকে। আমি দারে আছি যে বলে, সেই নিজে দারে রয়েছে। আমাকে দেখতে আবার নতুন কী আয়োজন হবে! দেখব বলে তাকালেই দেখতে পাবি চোখের উপর। 'স্বমেব ভান্তমন্ভাতি সর্বাং।' ইট কাঠ মাটি পাথর সব আমি। আকাশ বাতাস আগ্রন জল পাখি পতংগ। একটা গাছে দেখছিস সামনে? ঐ ব্কর্পে তো আমিই দাঁড়িয়ে। সমুদ্র কামার পারে আমিই তো আনন্দ-তীর।

কিন্তু সে দিন সুরেশের বাড়িতে গাইয়ের যোগাড় নেই।

রামকৃষ্ণ শ্বধোলো : 'ভজন গাইতে পারে এমন কেউ নেই তোমাদের পাড়ায়?' আছে বৈ কি। স্বরেশ ব্যুস্ত হয়ে খ্বুজতে বের্ল। গোর ম্ব্রুজ্জে লেনের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন।

নরেন তখন গানের স্লোতে ভাসছে। ভগবান আছে কি নেই জানি না, কিন্তু দেহ-ভরা প্রাণ আছে, কণ্ঠ-ভরা গান আছে। আর, এই প্রাণ আর গান এ যেন আর কার দানোচ্ছনাস। তাই নরেন গায়, 'অচল ঘন গহন গণে গাও তাঁহারি।' কখনো বা:

'মহাসিংহাসনে বসি শ্রনিছ হে বিশ্বপিতঃ, তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশেবর গীত। মতের ম্ত্রিকা হয়ে ক্ষ্দু এই কণ্ঠ লয়ে আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥'

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস?' দরজায় স্বরেশ মিত্তির দাঁড়িয়ে। ব্রুস্ত-ব্যুস্ত হয়ে কাছে এল নরেন। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

একবার গানের নাম শ্নলেই হল, নরেন উচ্ছলিত। ক'দিন বাদে একজামিন, দ্বপ্র বেলা হয়তো পড়ছে নরেন, বন্ধ্ব এসে বললে, রান্তিরে পড়িস, এখন দ্বটো গান গা। তবে বাঁয়াটা নে—বলেই বই-টই ঠেলে ফেলে নরেন তানপ্রা নিয়ে বসল। ইস্কুল-কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজিয়েছে বলেই কি আর এখন বাঁয়া বাজাতে পারবে—গান শ্বনতে চেয়ে বন্ধ্ব পড়ল ম্পাকিলে। মোটেই শক্ত নয়, এমনি করে শ্ব্ব ঠেকা দিয়ে যা—বাজনার বোল বলে দিল নরেন। ঠেকার অভাবে ঠেকবে না, নরেন তানে-লয়ে তন্ময় হয়ে গান ধরল উদার গলায়। কখন দ্বপ্র গড়িয়ে গেল আস্তে-আস্তে, কিছ্ব খেয়াল নেই—একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে অনবরত। সন্ধ্যায় আলো দিয়ে গেল চাকর, তব্ব আসর ভাঙছে না। রাত দশটায় এল খাবার তাড়া, তখনই ব্বিঝ প্রথম হ্বুস হল। দিব্য ভূমি থেকে নেমে এল স্হলে ভূমিতে।

গানই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান যে জ্ঞানের ওপারে একজন আছেন। জ্ঞানের ওপারে যিনি আছেন তাঁকে একমাত্র গান দিয়েই স্পর্শ করা।

অন্তরের কাম্রাটিও একটি গান। আকুলতাটিও একটি স্বর। গানের নাম শ্নেই কোমর বাঁধল নরেন। চলল স্বরেশ মিত্তিরের বাড়িতে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন হল—স্বর্গের সঙ্গে সম্ব্রের। এ কে! চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে তার সেই স্বপেন-দেখা সংত্যি মন্ডলের খ্যাষ্

সে এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

সমাধি অবস্থায় জ্যোতির্মায় পথ ধরে উধের্ব নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। পার হল প্রথিবী, পার হল জ্যোতিষ্কলোক। ক্রমে-ক্রমে চলে এল স্ক্ল্যুতর ভাবলোকে। যতই উপরে উঠছে, পথের দ্বপাশে দেখতে লাগল দেব-দেবীরা বসে আছেন। সেখানেও উধর্ব গতি ক্ষান্ত হল না। উঠে এল ভাবরাজ্যের চরম চ্ড়ায়। সেখানে দেখল একটি জ্যোতির রেখা দিয়ে দ্বিট বিশাল রাজ্যকে আলাদা করা হয়েছে। খণ্ড আর অথণ্ডের রাজ্য, শ্বৈত আর অশ্বৈতের দেশ। রামকৃষ্ণ অথণ্ডের রাজ্যে এসে দ্বলা। সেখানে আর দেব-দেবী নেই—দিব্য দেহের ১২৪

অধিকারী হয়েও এখানে আসবার অধিকার নেই তাদের। অনেক নিচে ভাবলাকে তাদের বাসা। সেই অখণ্ডলোকে সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানলীন হয়ে। প্রজ্ঞ, প্রবীণ ঋষি। আশ্চর্য হল রামকৃষ্ণ। যেখানে দেব-দেবী আসতে পারে না সেখানে এই ঋষিরা এল কি করে? ব্রুবল জ্ঞানে প্রেমে প্রুণ্যে পবিরুতায় এরা দেবদেবীকেও হার মানিয়েছে। এদের মহত্ত্বচিল্তায় অভিভূত হল রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল সেই অখণ্ডলোকের পরিব্যাপ্ত জ্যোতিপ্রুপ্তের কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেব-শিশ্রে আকার নিলে। একটি অমলকাল্তি দেবশিশ্র। দেবশিশ্রেটি তার মৃদ্রলকাল বাহ্ম দুটি দিয়ে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল কলভাষে। ধ্যান ভাঙল ঋষির, আনল্দময় আনিমেষ চোখে দেখতে লাগল শিশ্রক। এ যেন তার কত কালের প্রিয়ধন, তার হ্দয়রতন। কি যেন বলবে বলে এসেছে! প্রসন্ধ-প্রভাত চোখ দুটি তুলে শিশ্র বললে ঋষিকে, 'আমি চলল্ম তুমি এস।' কোথায় চললে? প্রথিবীতে। তুমিও এস আমার পিছন্-পিছন। স্নেহসনাত চোখে চেয়ে থাকতে-থাকতে ঋষি আবার ধ্যানস্থ হল। রামকৃষ্ণ দেখল, ঋষির সেই দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতিবতির্বানর প্রেন নেমে গেল প্রথিবীতে।

নরেন্দ্রকে দেখেই চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ঋষি!

তবে ঐ শিশ্বটি কে? শিশ্বটি স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

বিবেকানন্দ ঋষি, রামকৃষ্ণ শিশ্। তার মানে কি? বিবেকানন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞান, রামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেম। বিবেকানন্দ সংহত তেজ, রামকৃষ্ণ বিগলিত সারল্য। বিবেকানন্দ তাই হিমাল্য়, রামকৃষ্ণ মানস-সরোবর।



একটি ভজন গাইল নরেন। উন্মনা হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে? কোথা থেকে এসেছে? কি করে পথ চিনল এ গলির? আরো একখানা গান হল।

এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ। কাছে এসে নরেনের অণ্যলক্ষণ দেখতে লাগল। বলল, কথার সনুরে মিনতি মাখিয়ে বলল, 'একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এসো আমার কাছে। কেমন, আসবে?'

উন্মনা হয়েই ফিরল দক্ষিণেশ্বরে। তার নিঃসংগতার অন্ধকারে।

কে ষেন নেই। কে যেন আসবে বলে আর্সেন। দেখা দিয়েই চক্ষের পলকে পালিয়ে গেছে।

প্রতিক্ষণ উচাটন। প্রতিক্ষণ তার পায়ের শব্দ শন্নছে উৎকর্ণ হয়ে। সে যে আসে আসে আসে। প্রথিবীর সমস্ত স্বরে-ছন্দে তার আগমনী বাজছে। কিন্তু সে আসছে কই? দেখা দিচ্ছে কই চোখের সামনে! কোথায় সেই চার্-হারী-র্কির-মনোহর? রুচ্য রম্য কান্ত কাম্য? তাকে না দেখে কেমন করে থাকব?

অন্ধকারে তার গন্ধ টের পাচ্ছি, কিন্তু সে কি অন্ধকারে আমার কামা শ্নতে পাচ্ছে না? বিশ্ববীণায় সে এত স্বর ব্নছে, সেখানে কি বাজছে না এই গীতহারা নীরবতা?

'ওরে, তুই কে জানি না। কী হবে জেনে? তব্ তুই একবার আয়। তোকে না দেখে যে থাকতে পার্রাছ না। তোকে ছাড়া সব অন্ধকার। একেবারে একা।'

নির্জানে গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে রামকৃষ্ণ। যেমন ভিজে গামছা নিংড়োয় তেমনি করে বুকের ভিতরটা কে জাের করে নিম্পীড়ন করছে। চােখে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই, সব সময়ে কেবল ইতি-উতি তাকায়, ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে, কিন্তু সে আসে না।

সে শুধু আসে আসে আসে।

শেষকালে মার কাছে কে'দে পড়ে রামকৃষ্ণ। মা, একবারটি তাকে এনে দে। ওকে না পেলে কেমন করে থাকব! কার সঙ্গে কইব আমার প্রাণের কথা? আমি রাজ্য চাই না, দ্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শ্ব্ব ওকে এখানে নিয়ে আয়। আমি ওর কনককাঞ্চনছবি আর একবার দেখি।

রাত্রে শ্বেরে আছে রামকৃষ্ণ, কে যেন তাকে তার গা ঠেলে তুলে দিল। বললে, 'আমি এসেছি।' রামকৃষ্ণ চেয়ে দেখল, নরেন।

ধড়মড় করে উঠে বসল। এসেছিস? এত রাত্রে, মধ্যরাত্রে? তাতে কি? তাই তো আমি আসি, যথন চরাচর সান্দ্র-স্তব্ধ, সন্ধ্রণিতগত। কিন্তু কই, কই তুই? কেউ নেই।

এই তুই সাকার, আবার তুই নিরাকার। এই তুই সম্পঙ্গিত গান, আবার তুই পলায়মান স্ব! আর কত তোর পথ চেয়ে বসে থাকব? আমার ঘর নেই আমি পথই সার করেছি। তুই এসে আমাকে পথের খবর দিয়ে যা। কোন পথে মিলবে সেই পথপতিকে?

বয়ে গেছে নরেনের আসতে! তার এফ-এ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, বাবা তার জন্যে এখন পাত্রী খ্র্জছেন। তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, সে চলেছে দক্ষিণেশ্বর! ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপ্রে এর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা।

কিন্তু বাবা শ্ব্ধ পাত্রীই দেখছেন না, দেখছেন তার টাকার ওজনটা। মেরেটি শামলা, তাই তার দশ হাজার টাকা জরিমানা। তা ছাড়া ছেলে দেখ্ন। ছেলে আমার সোনা-বাঁধানো হাতির দাঁত। किन्छू नत्त्रन घाएं अक बाँकत्रानि मिरत त्रव नत्रा करत मिरत।

মেয়ে কালো বলে নয়, নয় বা বাবা পণ নিচ্ছেন বলে। সে বিয়ে করবে না কেননা সে ঈশ্বরসন্থানে হবে দুর্গমের যাত্রী, দুরারোহ ও দুরবগাহের। সে-পথ ক্ষ্রেধারের মত নিশিত-দুহতর।

বিশ্বনাথের সংসারেই প্রতিপালিত রাম দত্ত, তাকে তাই ধরলেন বিশ্বনাথ। বললেন, বিবলের ঘাড়ে একট্রু ঘি ডলো, কি এক গোঁ ধরেছে, বলছে বিয়ে করবে না—'

রাম দত্ত লাগল ঘটকালিতে। কিন্তু নরেন তো ঘট নয় যে কালি মাখাবে, নরেন আকাশ, তাতে লাগে না কিছ্ম কামনার কালিমা।

'যদি সত্যি ধর্ম' লাভ করতেই চাও তবে মিছে ব্রাহমুসমাজে না ঘ্রে দক্ষিণেশ্বরে যাও। মুর্তিমান ধর্মকে দেখে এসো।'

বৈতে হয়তো যাব, তুমি বলবার কে! এমনিই ভাব নরেনের। তুমি বলবে বললেই যাব? তুমি কি আমার অভিভাবক? তুমি কি আমার বিবেক? আমার খ্রিশ আমি যাব না।

নতুন গাড়ি হয়েছে স্বরেশের। দ্বো টাকা মাইনে হয়েছে রাম দত্তের। হাসি পায়, সব নাকি ঠাকুরের কুপায়। এতই যখন কুপা, নরেন ভাবল মনে-মনে, জগংসংসারের সমসত দ্বঃখ-দারিদ্রা এক দিনে দ্র করে দিক না। তবে ব্রিঝ কেমন ঠাকুর!

নতুন গাড়ি কিনে রামকৃষ্ণকে একদিন চড়াল স্বরেশ।

স্বেশের বাড়ি এলে রামকৃষ্ণকে ঘিরে আজকাল ছেলে-ছোকরারা ভিড় করে। 'ছোট ছেলেগ্লেনেকে আর্পান বকাচ্ছেন—' স্বরেশেরই বাড়িতে থাকে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সে একদিন হঠাৎ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করলে।

'তুমি কী করো?' শান্ত বয়ানে প্রশ্ন করল রামকৃষ্ণ।

'আমি আপনার মতো ছেলে বকাই না, আমি জগতের হিত করি।'

'যিনি এই বিশ্বজগৎ স্থািট করেছেন পালন করছেন তিনি কিছ্ন বোঝেন না আর তুমি সামান্য মান্য, তুমি জগতের হিত করছ? ঈশ্বরের চেয়ে তুমি বেশি ব্যাদিধমান?' চুপ করে গেল সরকারী চাকুরে।

সেই সরকারী চাকুরের পিছনে লেগে গেল পাড়ার ছেলেরা। কি হে, জগতের হিত করছ নাকি? কতটা হিত আজ করলে জগতের?

কৃষ্ণদাস পালকে জিগগেস করলে রামকুষ্ণ, 'মান্ব্রের কি কর্তব্য?'

কৃষ্ণদাস বললে, 'জগতের উপকার করব।'

'হ্যাঁ গা, তুমি কে?' বললে রামকৃষ্ণ, 'আর, কী উপকার করবে? আর, জগৎ কতট্ট্বুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?'

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে ভাব-ভব্তি মানেই ঈশ্বরে ভালোবাসা। নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভক্তি-ভালোবাসা আসে। আর এই ভক্তি-ভালোবাসা থেকেই ঈশ্বরলাভ। এই ঈশ্বরলাভই মান্ব্রের কর্তব্য। জগতের উপকার মান্ব্রেষ করে না, তিনিই করছেন। যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন,

যিনি মা-বাপের ব্রকে স্নেহ দিয়েছেন, মহতের চিত্তে দয়া দিয়েছেন, ভক্তের প্রাণে ভক্তি দিয়েছেন—তিনিই। বাপ-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ। দয়ালর্র মধ্যে যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। তুমি কাজ করো আর না করো, তিনি কোনোঃ না কোনো স্ত্রে তাঁর কাজ করবেনই করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকবে না।

জগতের দৃঃখ দ্রে করবে তোমার স্পর্ধা কি? জগৎ কি এতট্টকু? বর্ষাকালে গণগায় কাঁকড়া হয় দেখেছ? তেমনি অসংখ্য জগৎ আছে—অফ্রন্ত। যিনি জগতের পতি তিনিই সকলের খবর নিচ্ছেন। তোমার মিথ্যে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে তাঁকে আগে জানা। তাঁর জন্যে ব্যাকুল হওয়া। শরণাগত হওয়া। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য!

এমন নরদেহ ধারণ করেছ একবার ঈশ্বরদর্শন করবে না? এত কিছ্ম দেখলে, এত কিছ্ম ধরলে, দেখবে-না-ধরবে-না শাধ্য ঈশ্বরকে? জীবনে এত রোমাঞ্চ খাজ্জ, নেবে না একবার ঈশ্বর-শিহরণ?

গঙ্গার দিকে পশ্চিমের দরজায় কার ছায়া পড়ল।

কে? চণ্ডল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। এ কার ছায়া? কার আভাতি?

আর কার! চোখের সামনে নরেন। সণ্ত ঋষির একজন।

সন্বেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছে। সংগ্য সন্বেশ, আরো ক'জন সমবয়সী ছোকরা। কিন্তু সকলের চেয়ে স্বতন্ত এই নরেন্দ্রনাথ। সকলের থেকে বিচ্ছিল্ল-বিষত্ত্ব। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, বেশেবাসে উদাসীন, গায়ে ময়লা একখানা চাদর, বাইরের কোনো কিছন্তে কোত্হল নেই, সমস্ত কিছনুর সংগ্য অবন্ধন, সমস্ত কিছনুই যেন তার শিথিল। শন্ধন্ ধ্যানের আবেশে চোখের তারা উপর দিকে উঠে আছে। ঘ্রম্লেও হয়তো সম্পর্ণ বোজে না তার চোখ। চোখ সন্মন্খ-ঠেলা। দেখলেই মনে হয় ভিতরে কিছনু আছে।

বিষয়ীর আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বাণী আধার এল কোখেকে? সত্ত্বাণই তো সি'ড়ির শেষ ধাপ। তার পরেই ছাদ।

এসেছিস? আয়—

মনের ব্যাকুলতা চেপে রাখল রামকৃষ্ণ। মেঝেতে মাদ্রর পাতা, বসতে বলল নরেনকে। যেখানে জলের জালা, তার কাছেই বসল নরেন। তার সহচর বন্ধরাও বসল আশে-পাশে। কিন্তু তারা সব ডোবা-প্রকরিণী। ডোবা-প্রকরিণীর মধ্যে নরেন বড় দীঘি—যেন ঠিক হালদার প্রকর!

চুম্বকের টানে লোহা আসে, না, লোহার টানে চুম্বক ছোটে—কে করবে এ রহস্যের সমাধান? প্রিয়তক্ষয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামকৃষ্ণ। বলে, 'একটা গান ধর।' গান তো নয়, মানস-যাত্রী হংস। নরেনের সমস্ত শরীর যেন স্করে-বাঁধা সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে ধ্যানার্ট্ হয়ে সে গান ধরলে:

'মন চল নিজ নিকেতনে। সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে শ্রম কেন অকারণে॥' 'আহা, কি গান' ভাবে উঠে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ, নেমে এসে বললে, 'আরেকখানা গা।' 'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'—সুধা-ঢালা কন্ঠে গান ধরল নরেন : 'আছি নাথ, দিবানিশি আশা পথ নির্নাখয়ে॥'

পাখির ওড়াই যেমন বিশ্রাম, নরেনের গানই ষেন ধ্যান। ও স্বতঃসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিন্ধ হচ্ছে মৌমাছি। শৃন্ধ কুলের উপর বসে মধ্য পান করে। তার মানে হরিরস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না।

মা, তোর কী কুপা! তুই এত দিন পরে নিয়ে এসেছিস আমার মন-ঠাণ্ডা-করা আপন জন!

কালীঘরের খাজাণ্ডি ভোলানাথ মুখ্বজ্জেকে জিগগেস করেছিল রামকৃষ্ণ : 'নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্যে আমার মন এমন হচ্ছে কেন? সে আমার কে!'

ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, তখন সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠান্ডা হয়।'

আমি বিলাস করব। আমি শ্রটকে সাধ্র হব না।



গান শেষ হওয়া মাত্র নরেনের হাত ধরল রামকৃষ্ণ। হাত ধরে টেনে আনল উত্তরের বারান্দায়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে ঘরের দরজা।

শীতকাল। উত্তরে হাওয়া আটকাবার, জন্যে থামের ফাঁকগরলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি জায়গা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবার পর কার্ম সাধ্য নেই এখানে উণিক মারে।

নিরিবিলিতে কিছ্ম উপদেশ দেবে বোধ হয় রামকৃষ্ণ, নরেন তাই কৌত্হলী হয়ে রইল। কিন্তু এ কি, রামকৃষ্ণের মুখে কোনো কথা নেই। রামকৃষ্ণ কাঁদছে। আকুল হয়ে কাঁদছে। যেন কত দিনের গভীর পরিচয়, বলছে তেমনি স্নেহস্বরে, 'এত দিন কোথায় ছিলি?'

নিঃশব্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

৯ (৬৮)

'তোর কি মায়া-দয়া নেই? এত দিন পরে আসতে হয়! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর আমি তোর জন্যে বসে আছি—তোর তা খেয়াল নেই। তোর মনে পড়ল না আমাকে?' নরেনের হাত ধরে বিলাপের মত করে বলছে, কিন্তু আসলে এ আনন্দ-প্রলাপ। এ দ্বঃখ প্রীতিকণ্টকিত দ্বঃখ। এ অশ্রহ্ম স্নেহার্দ্রগাঢ় সুধাধারা।

এ বাণী নবনীসমানা অমিয় বাণী।

'বিষয়ী লোকের কথা শন্নে-শন্নে আমার কান পন্ডে গেল। প্রাণের কথা আর কাউকে বলা হল না। বলতে না পেয়ে এই দ্যাথ আমার পেট ফন্লে রয়েছে। এইবার তুই এসেছিস, এবার বাহির দন্য়ারে কপাট লেগে ভিতর দন্য়ার খনলে যাবে। হরিকথারতিতে কেটে যাবে দিন-রাত। তুই এসেছিস, তার মানে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করতে এসেছে। ভক্তের হৃদয়েই তো ভগবানের বিশ্রাম।' নবেন চিত্রলিখিতের মত দাঁডিয়ে রইল। নিস্পন্দ, নিঃসাড।

'মাকে সে দিন অনেক করে বললাম। কামিনী-কাণ্ডনত্যাগী শৃদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব প্রথিবীতে? কার সঙ্গে কথা কইব? কাদতে-কাদতে ঘ্রমিয়ে পড়লাম। তারপর কী হল জানিস না ব্রিঝ?'

নরেন তাকিয়ে রইল উৎস্ক হয়ে।

'মাঝ রাতে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি।'

'কই আমি তো কিছ্ম জানি না।' নরেনের মুখে হাসির একটি রেখা ফ্টল। বললে, 'আমি তো আমার কলকাতার বাড়িতে তখন তোফা ঘ্রম মারছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো, তবে আর কে জানে!' রামকৃষ্ণ সহসা হাত জোড় করল। দেববন্দনার ভণ্গতে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই প্রোণ প্রেষ, তুমি মন্ত্রদ্রুটা ঋষি, তুমি নরর্পী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য র্পেধারণ করে এসেছ। শ্বধ্ব আমার জন্য নয়, সমস্ত জীবের জন্য এসেছ। এসেছ সমস্ত ভুবনের দৈন্যদ্বঃখদ্বিত দ্র করতে—প্রণতজনের ক্লেশহরণ করতে—'

কে এ উন্মাদ! নইলে আমি সামান্য বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমাকে এ সব কথা বলছে! কে এ বচনরচনপট্ন! এ সব কি আমি প্রহেলিকা শ্বনছি? আমি আছি তো আমার মধ্যে? নরেন স্থান-কাল একবার যাচাই করে নিল। সব ঠিক আছে। শ্বধ্ব পাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। লোকে যে বলে দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা বাম্বন আছে, ঠিকই বলে।

পাগল নয় তো কি! পাগল না হলে কি মান্যের মধ্যে ঈশ্বর দেখে! যাকে দেখা যায় না শোনা যায় না তার জন্যে অশ্রবর্ষণ করে কেউ? এমন কাণ্ডজ্ঞান-শ্নোর মত কথা বলে?

কিন্তু পাগল বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত সায় পায় না মনের মধ্যে। পাগল কি এমন হিরন্ময় হয়? হয় কি এমন প্লকোন্ডিল্লসর্বাণ্গ? বচনে কি এত ১০০ মধ্ থাকে? কথা কি হয় প্রবণমণ্যল? এমন লোকার্তিহর হাসি কি তার মুখে থাকে? কণ্ঠে ও চাহনিতে, স্পর্শে ও কাতরতায় থাকে কি এমন মেদ্রমেঘের মমতা, অমৃতবর্ষণ স্নেহ?

কে জানে! কী হবে বিচার-বিতর্ক করে? এ যেন এক তর্কাতীত, তত্ত্বাতীত অন্ত্রতি। শ্বে দেখা যাক। শ্বে শোনা যাক। নির্শ্ব নিশ্বাসে থাকি শ্বে নিশ্চল হয়ে।

'তুই একট্র বোস। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢ্যুকল রামকৃষ্ণ।

চকিতে ফিরে এল খাবারের থালা নিয়ে। প্রায় পাগলের ব্যাকুলতায়। **যদি এই** ফাঁকে পালিয়ে যায় ননীচার! যদি অন্ধকারে অন্তর্ধান করে!

না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নরেন। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছনুই নির্ণয় করতে পারছে না। শন্ধন্ ভাবছে, আমি কি সার্ধ-চিহস্ত পরিমিত মাংসপিওময় সামান্য একটা দেহ? না, কি আমি বিরাট, আমি মহান, আমি অনন্তবলশালী পরমাত্মা?

থালায় কতগ্নিল সন্দেশ, মাখন আর মিছরি। হাতে করে নরেনের মুখের কাছে খাবার তুলে ধরল রামকৃষ্ণ। বললে, 'খা, হাঁ কর।'

'সে কি, আমার বন্ধরো যে রয়েছে সঙ্গে।' মুখ সরিয়ে নিতে চাইল নরেন। 'দিন, আমার হাতে দিন, ওদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।'

কে শোনে কার কথা।

'হবে'খন, ওরা খাবে'খন পরে—আগে তুমি খাও।' জোর করে মুখে পুরে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কোশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। খা, এই নে আমার হৃদয়বেদ্য নৈবেদ্য। তুই জানিস না তুই কে? তুই সবিত্মন্ডলমধ্যবতী নারায়ণ।

জোর করে সবগর্বলি খাবার খাইয়ে দিলে।

'বল, আবার আসবি। দেরি করবি না একেবারে! ঠিক তো?' রামকৃষ্ণ মিনতি জানাল। বললে, স্বর নামিয়ে বললে, 'কিন্তু দেখিস, একা-একা আসবি।'

পাগল? কিন্তু এমন দরদী-মরমী হয় কি করে? কথা কি করে হয় এমন অমিয়জড়িত?

'আসব।'

'আর শোন, একট্র বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একট্র ঘন-ঘনই আসে। কেমন, আসবি তো?'

'চেণ্টা করব।'

ঘরের মধ্যে ফের চলে এল দ্বজনে। একদ্নেট নরেন দেখতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পাগল কি এমন সদালাপ করে, পাগলের কি ভাবসমাধি হয়? পাগল কি ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়?

'लारक म्वी-भ्रत्वत জत्ना घिं-घिं कात्थत जल रफल,' वलरा नागन तामक्स,

কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে কে? কাশী যাওয়া কী দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই কাশী। এত তীর্থ, এত জপ, হয় না কেন? যেন আঠারো মাসে বংসর। হয় না তার কারণ, ব্যাকুলতা নেই। যাত্রার গোড়ায় অনেক থচমচ-খচমচ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে-বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন, ধবলী রও! ধবলী রও!

'দেখা যায় ঈশ্বরকে?' কে একজন জিগগেস করলে।

'তিনি আছেন, আর তাঁকে দেখা যাবে না? যেকালে তিনি আছেন সেকালে দ্রুটব্য হয়েই আছেন।'

'আছেন ?'

'জগৎ দেখলেই বোঝা ষায় তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা আর-এক। কিন্তু দেখার উপরেও বড় কথা আছে, তাঁর সণ্টো আলাপ করা। কেউ দ্বধের কথা শ্বনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। দেখলেই আনন্দ, খেলেই বল-প্রন্থি।'

সমস্ত যেন প্রত্যক্ষ করেছে এমনি প্রজ্বলন্ত অন্বভূতি। পাগল বলতে চাও বলো কিন্তু তার উর্জাস্বান ত্যাগ দেখ। ঈশ্বরের জন্যে সর্বাস্বত্যাগ। দেখ তার আয়সী-কঠিন পবিত্রতা। তার অমল-ধবল আনন্দ। তার অতল-গভীর শান্তি। এ যদি পাগল হয় তবে পাগলের আরেক নাম সচিচদানন্দ।

নরেনের মনে হল পরম তীর্থে বসে আছি। যার দ্বারা মান্ত্র দৃত্রংখ থেকে পার হয় তার নাম তীর্থ। জল ত্রাণ করে না, উলটে ডুবিয়ে মারে। নৌকোই তীর্থ, সেই উত্তীর্ণ করে দেয় নদ-নদী। রামকৃষ্ণ সেই ভবসাগরতারণি। সকল তীর্থের সার।

এবার উঠতে হয় নরেনের।

প্রণাম করল। প্রেমাস্মতাস্নিত্ধহাস্যে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ।

কোথায় আর যাবি, কত দ্র? তোকে এই তীর্থপ্রিদ পাদসরোজপীঠে আসতেই হবে বারে-বারে। তোকে নিবিতক হতে হবে, নিঃসংশয় হতে হবে। অবগাহন করতে হবে এই কর্ণাঘন অগাধ সম্দ্রে। বের্তে হবে জগঙ্জয়ের মশাল নিয়ে। আজ যা।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইব না।' গাজীপরে থেকে লিখছে বিবেকানন্দ : 'এখন সিম্পান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জর্ড়ি আর নাই, সে অপ্রে সিম্পি আর সে অপ্রে অহেতুকী দয়া, সে ইন্টেন্স সিম্প্যাথি বন্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।...তাঁহার জীবন্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালোবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনো বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা ১০২

হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অন্ত্যুত মহাপ্রেষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্য্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জাের করিয়া সকল অপহ্ত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনা তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈক-শরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কুপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধ্বরের সকল মনোবাঞ্ছা প্রণ করাে। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুক দয়ািসন্ধ্ব দেখিয়াছি, তিনিই কর্ন।' আজ যা। আবার আসিস। দেখিস দেরি করিস নে যেন।

কেশব সেনকে বললে রামকৃষ্ণ: 'জগদম্বা তোমাকে একটা শক্তি, মানে বন্ধৃতা-শক্তি, দিয়েছেন বলে তুমি জগংমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাছেন নরেন্দ্রের ভিতর আঠারোটা শক্তি আছে। নরেন্দ্র খানদানি চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।'

নরেন্দ্র খাপখোলা তরোয়াল।

মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষর বড় রুই—আর সব পোনা, কাঠিবাটা। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন্দ্র জালা।

'ওর মন্দের ভাব—পর্র্যভাব; আর আমার মেদি ভাব—প্রকৃতিভাব।' ওরে, আয়, দেখা দে। সেই যে আসবি বলে গেলি, আর এলি না। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি; জানি, সব জানি, তব্যু তুই আয়।

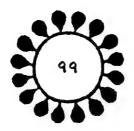

বাড়ি ফিরে এল নরেন। ফিরে এল তার নিভৃত ঘরের অন্ধকারে।
চক্ষ্ম মেলে কী দেখে এল সে দক্ষিণেশ্বরে! বৈরস্য ও নৈরাশ্যের মর্ভূমিতে এ কে
সম্জলতা ও সরস্তার অভিষেক! দৈন্য ও মালিন্যের মাঝে এ কে প্রসাদপবিত্র

আনন্দ! ধ্লি ও \*লানির রাজ্যে নির্মালশ্যামল নির্মারিষ্ট! নিত্য অভাবের দেশে আম্তপ্রিপ্ত পরিপ্রণতা! স্বংন দেখে এল না কি নরেন? না কি রংগমণ্ডের

অভিনয়?

যাই বলো, পাগল ছাড়া কিছ্ নয়। পাগল না হলে বলে কি না ঈশ্বরকে দেখা বায় স্বচক্ষে? কি করে দেখবে? যে নির্বিকার নিরাধার গ্ণাতীত লোকাতীত, যে অবাঙ্মনসগোচর, সে কখনো ধরা দেয় চোখের সম্খে? তুমি দাঁড়াও, আমি দেখি—বললেই সে কি আকারিত হয়? যে অকায়, তার আবার আকার কি! যে অসংগ তার আবার সীমা কোথায়! যে অরুপ সে তো দিগদেশ-কালশূন্য।

নরেন পড়েছে, যা আত্মা তাই ঈশ্বর। আত্মা অজ, তার জন্ম নেই। অমর, তার মৃত্যুও নেই। নিরবয়ব বলেই অজ। নির্বিকার বলেই অবিনাশী। এ হেন যে আত্মা সে আবার মৃতি ধরবে কি? মৃতি ধরলে কোন মৃতি ধরবে? যে ব্যাপী তার পরিচ্ছেদ কোথায়, পৃথকত্ব কোথায়?

কিন্তু এমন ভাবে বললেন, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই ন্থির-ন্থি উজ্জ্বল দ্বই চক্ষের আলোয় কোথাও যেন এতট্বুকু ছায়া থাকে না সন্দেহের। দেখা যায় ঈশ্বরকে—এ যেন চোখের সামনে এই দেয়াল দেখার মত। ভোরে উঠে সূর্য দেখার মত। রাত্রে উঠে অন্ধকার দেখার মত। কথার মধ্যে এতট্বুকু গায়ের জাের নেই, এ যেন সরল জল-ভাত। এ যেন বিশ্বাসের পাষাণে আন্তরিকতার শিলালিপ। সত্যের কডিসাথেরে সারলাের স্বর্ণাক্ষর।

কিন্তু কি হলে, কি করলে দেখা দেবেন ঈশ্বর? খুব করে বিনতি-মিনতি করব? স্তুতি-চাট্রন্তি করব? তা হলেই কি ঈশ্বর কান পাতবেন? মিথো কথা। আমাকে যদি কেউ খোশামোদ করে, আমি তো বেজায় চটে যাই। যা আমার কাছে বিরন্তিকর, তাই ঈশ্বরের কাছে স্থকর হবে? আর, নিজেকে যে অত্যন্ত ছোট বলে ভাবব সেটাও তো মিথো ভাবা হবে। আমিই তো দীনের দীন হীনের হীন নই—আমার চেয়েও তুচ্ছ, আমার চেয়েও অধম লোক আছে অনেক সংসারে। তাই মিথো কথায় বাজে কথায় ঈশ্বর মৃশ্ধ হবেন এ ক্ষ্যুত্তা যেন আমার না হয়!

তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক যিনি বেশি বোঝেন, তিনি আমারই আদেশঅন্রোধের অপেক্ষা করছেন, এ বৃদ্ধি স্পর্ধার নামান্তর। তিনি কি করবেন
না-করবেন তা আমার বলা না-বলায় ঠিক হবে না। তাই যতই কেননা 'দেখা
দাও' 'দেখা দাও' বলে দেয়ালে মাথা ঠুকি, মাথাই ভাঙবে, দেয়াল নড়বে না
একচুল।

ঈশ্বর কি একটা বস্তু? একটা দ্যুতি? একটা দ্যোতনা? তাঁকে কি করে দেখা যাবে?

তাঁকে দেখা যায় না। তিনি কি শিলা, না দার, না ভূমি? তিনি কি কাঠ-খড়, না তাম-পিত্তল?

আর, তাঁকে দেখেই বা আমার কী লাভ! তাঁকে দেখলেই কি আমার তাপ-রয় ঘ্রেচ যাবে? তাই যদি হত, তবে এত যাঁর কর্না আর ঐশ্বর্য, তিনি দর্শন দিয়ে সমস্ত জীব-জগৎকে একযোগে মৃত্ত করে দিতেন। লোকের শোক-ক্রন্দন দৈন্য-অনুনয়ের জন্যে বসে থাকতেন না।

কে বলে তিনি প্রত্যক্ষীভূত নন? 'বল দেখি রে তর্নতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা?'—এ কামার প্রয়োজন কি! তিনি তো হাতের কাছেই আছেন, এই আমার চোখের কাছে। তাঁকে আবার দেখব কি, পাব কি! তাঁকে তো প্রতিক্ষণেই দেখছি, প্রতিক্ষণেই তো ডুবে রয়েছি, মিশে রয়েছি তাঁতে। যিনি সর্বত্রম্থ, তাঁর আবার দ্র-নিকট কি—িযিনি সর্বব্যাপী, তিনি তো অন্তরে-বাহিরে সমান বর্তমান। তিনি তো আমার মধ্যেও আছেন। চমকে উঠল নরেন। মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরের সেই স্তববাণী: 'তুমিই সেই প্রাণ প্র্যুষ, তুমিই সেই নররূপী নারায়ণ—'

আমিই সেই?

'চিদানন্দর্পঃ শিবোহহং শিবোহহং?' আমিই কি সেই ওৎকারগম্য সৎগহীন শিব? মনোবাগতীত প্রকাশস্বর্প? নিরাকার, অত্যুজ্জ্বল, মৃত্যুহীন? কে বলে?

উন্মাদ! যে বলে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছ্ব নয়! কিন্তু যদি সে উন্মাদ তবে সে এত ভালোবাসে কেন? চেনে-না-শোনে-না, নিজেকে ল্বকিয়ে-রাখে-সরিয়ে-রাখে, অথচ আলো-বাতাসের মত আপ্রাণ ভালোবাসে, সে কি উন্মাদ?

দ্র ছাই, ভাবব না তার কথা। কি: তু না ভেবে থাকো তোমার সাধ্য কি। থেকে-থেকেই সে লোক কেবল উর্ণকবংকি মারে। বলে, যদি তুমি আছ তা হলে আমিও আছি।

যদি আমি আছি তা হলে তুমিও আছ! এই 'তুমি'টির কি কোনো মানস মৃতি নেই? নেই কোনো মান্য মৃতি? থেকে-থেকেই ঠাকুরের মোহন মৃতি দেখা দেয় চোখের সামনে। দয়াঘন আনন্দকন্দ জগম্বন্ধ্।

দ্রে ছাই, যাই আরেকবার দক্ষিণেশ্বর। তাঁকে আরেকবার দেখে আসি।

এ কি শ্বে অলস কোত্হল, না, আর কোনো অনিবার্য আকর্ষণ? যদি আকর্ষণই

হয় তবে এর পেছনে বৃত্তি কি? চুন্বক লোহাকে টানে, স্র্রে-চন্দ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে এর মধ্যে সংগত ব্যাখ্যা কোথায়? আর যারই উদ্দেশ্য-উপলক্ষ থাক, ভালোবাসা অহেতুক। তিনি যে ভালোবাসেন। তাঁর ভালোবাসায় যে হিসেব নেই, জিজ্ঞাসা নেই।

স্থের আলোতেই যেমন স্থাকে দেখি তেমনি তাঁর কর্ণাতেই তাঁকে দেখব।
মাস খানেক পরে আবার এক দিন হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। পথ যেন আর
শেষ হতে চায় না। কে জানত এত দ্রের রাস্তা আর এত কণ্টকর! সেদিন
স্রেশ মিন্তিরের গাড়িতে করে এসেছিল বলে ব্রুতে পারেনি। যাই, ফিরে
যাই। ব্থা এই সন্ধান-ক্লান্ত। পথশ্রমের হয়তো শেষ আছে কিন্তু পণ্ডশ্রমের
শেষ কই। কিন্তু, ষাই বলো, নেই আর ফিরে যাওয়া। চুন্বকের টানের কাছে লোহা
নির্পায়, স্থা-চন্দের কাছে নদী ইচ্ছাশ্ন্য। এ গতি নিরংকুশা। এ গতি কৃষ্ণাক্ষী।
দক্ষিণেশ্বর কোন দিকে যাব বলতে পারেন?

আরো উত্তরে যাবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর। উত্তর দেবেন স্কৃদিক্ষণ বলে।

সেদিনের মতই ছোট তন্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ঘরে লোক-জন নেই। যেন কথা কইবার লোক নেই সংসারে। উদাস, নিরালন্বের মত চেয়ে আছে শ্ন্যু চোখে। যেন উৎকর্ণ হয়ে শ্নেছে কার পদধ্বনি।

তুই এসেছিস? নরেনকে দেখে আহ্মাদে ফেটে পড়ল রামকৃষ্ণ। আয়, আয়, বোস আমার পাশটিতে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি?

একট্ম দুরে কুণ্ঠিত হয়ে বসল নরেন। রামকৃষ্ণ সরে আসতে লাগল। তার কুণ্ঠা, কিন্তু আমার অজস্রতা। তুই দুরে বিসিস আর আমি সরে-সরে আসি। চুন্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও ডাকে চুন্বককে।

পাগল না-জানি অশ্ভূত কি করে বসে তারই ভয়ে সংকুচিত হল নরেন। ঠিক তাই, রামকৃষ্ণ তার ডান পা নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলে। মৃহ্তের্ত কী ষে হয়ে গোল বোঝা গোল না। মনে হল দেয়াল-দালান সব যেন মহাবেগে উড়ে চলেছে, বিরাট আকাশের ব্যাশ্তির মধ্যে মিশে যাছে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের অশ্তিত্ব। আতৎকে বিহন্দ হয়ে পড়ল নরেন। আমিত্বের নাশই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যুই বৃঝি এখন উপস্থিত।

চে°চিয়ে উঠল নরেন : 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা-বাপ আছেন।'

খল-খল করে হেসে উঠল রামকৃষ্ণ। তাই আছে না কি? যখন তোর সংগ্রেপথম দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞাসাও করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি? আয়-আদায় কত?

আমার মদ খাওয়া নিয়ে কথা। যেখানে আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়, সেখানে শ্বভির দোকানে কত মণ মদ আছে সে হিসেবে আমার দরকার কী!

নরেনের আর্ত স্বর কি রকম যেন লাগল বৃকের মধ্যে। তার বৃকে হাত বৃলিয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। স্নেহস্নাত কর্নাকোমল হাত।

'তবে থাক, এখন থাক, একেবারে কাজ নেই। কালে হবে। আন্তে-আন্তে হবে।'

অমনি নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেই ঘর সেই দেয়াল—সেই সব এখানে-ওখানে। তবে এটা কী হয়ে গেল চকিতের মধ্যে? ভোজবাজি? এই কি যন্ত্র-তন্ত্র-ইন্দ্রজাল?

ना, कि এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেল নরেনের?

কিছ্ম না, কিছ্ম না। হিপ্নিটিজম জানে লোকটা, তারই প্রভাবে সহসা সম্মোহিত করে ফেলেছে।

তাই বা মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছে কই? আমি এমন একজন দঢ়কায় লোক, এত আমার মনের জোর, আমিই এত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ব? যাকে পাগল বলে ঠাউরেছি, হব তারই হাতের পত্তুল? কে জানে কি শক্তি ধরে লোকটা, দরকার নেই তার কাছে এসে. ভেলকি লাগিয়ে কি অঘটন ঘটায় তার ঠিক কি!

অমনি পরম্হত্তেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। পালিয়ে ষাবার কোনো মানে হয় না। লোকটা যদি পাগলই হয় তবে প্রমাণ করতে হবে সেই পাগলামি। কঠিন-কঠোর পাথরকে যে এক নিমেষে এক তাল কাদা বানাতে পারে এক কথায় তাকে পাগল বললেই তার ব্যাখ্যা হয় না। শিশ্বর অধিক সারলা, মা'র অধিক ভালোবাসা আর ফ্লের অধিক শ্বচিতা—এদের সমাহারে পাগলামির জন্ম হয় এ কখনো শ্বনিন। না, বিচার-বিশেলষণ করে একটা শাল্ত সিন্ধাল্তে এসে পেণছ্বতেই হবে। দাঁড়াতে হবে এ প্রশেনর ম্থোম্খি, করতে হবে এ রহস্যের উন্মোচন। প্রহেলিকা বলে পালিয়ে যাব না। কুহেলিকা বলে আচ্ছয় হতে দেব না নিজেকে। আয়ত্তাতীতকে আনতে হবে ইয়ত্তার মধ্যে। সংশয় থেকে আসতে হবে সংকলেপ। হয় এসপার নয় ওসপার। হয় প্রত্যাখ্যান নয় সমর্পণ।

তাই ঠাকুর যখন এক দিন বললেন, 'নরেন্দ্র, তুই কি বলিস! সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দ্যাখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীংকার করে, কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তখন তুই কী মনে করবি?'

নরেন্দ্র বললে, 'আমি মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'

না, পালিয়ে যাব না। যে যাই বল্ক, একটা হয়-নয় করে যাব। এই পরম-অশ্ভুতের স্বর্প ব্রব ঠিক-ঠিক। হটে যাব না, ছেড়ে দেব না, শানের উপর আছড়ে-আছড়ে টাকা বাজিয়ে নেব। দেখব এতে কতটা খাদ, কতটা ভেজাল, কতটা মেকি।

সব আবার সহজ হয়ে গেল। দ্বজনে যেন সোভাগ্যের দিনের আত্মীয়, নিঃসঙ্গ-বাসের বন্ধ্য।

কত অন্তরণ্গ কথা, কত রণ্গ-রস, কত হাস্য-পরিহাস। তার পর আবার কাছে

বসে খাওয়ানো। গায়ে হাত বৃলিয়ে দেওয়া। ছেড়ে দিতে মন-কেমন-করা। আসন্ন সন্ধ্যা তো নয়, ঘনায়মান বিষণ্ণতা। ও এবার চলে যাবে। ওর আবার বাড়ি আছে, বাপ-মা আছে—

রামকৃষ্ণের চোথ ছলছল করে এল।

আর-সব কিছ্বরই হয়তো সমাধান মেলে, মেলে না শ্ব্ধ ভালোবাসার। স্থেরি আলোর হয়তো ব্যাখ্যা হয় কিন্তু চন্দ্রে কেন এত ভুবনগ্লাবন জ্যোৎস্না? এবারে তবে উঠি।

'কিন্তু আবার শিগগির আসবি বল—যেমন নতুন পতি ঘন-ঘন আসে তেমনিই আসবি বেশি-বেশি। ওরে, তোকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই।' আসব।

প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল রামকৃষ্ণ।

হাজরা বললে, 'তুমি ছোকরাদের কথা এত ভাবো কেন? যদি নরেন-রাখাল নিয়েই ব্যাহত থাকো তবে ঈশ্বরকে ভাববে কখন?'

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, মহা ভাবনা ধরলো। সত্যি, কথা তো ভূল বলেনি। ওর পাটোয়ারি বৃদ্ধি, ওর চুল-চেরা হিসেব। সত্যিই তো, যখন থেকে রাখাল-নরেন এসেছে তখন থেকে ওদের কথাই তো বৃক জ্বড়ে রয়েছে। মায়ের কথা ভূলে আছি।

মাকে তাই বললে রামকৃষ্ণ। মা, এ কেমনতরো হল? তোমাকে ছেড়ে এখন যে কেবল ছোকরাদেরই চিন্তা করছি। হাজরা মুখের উপর কথা শুনিয়ে দিলে। মা ব্যঝিয়ে দিলেন। ব্যঝিয়ে দিলেন তিনিই মান্য হয়েছেন। শুন্ধ আধারে তাঁরই বিশদ বিকাশ। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয় ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

সমাধি-দর্শনের পর হাজরার উপর রাগ হল। শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল।

তার পর আবার ভাবলে, হাজরার দোষ কি। সে জানবে কেমন করে?
তাঁকে দেখার পর সবতাতেই তাঁকে দেখা যায়। মান্বেষ তাঁর বেশি প্রকাশ।
তার মধ্যে যারা আবার শৃদ্ধসত্ত্ব তাদের মধ্যে তিনি আরো উচ্চারিত। সমাধিদ্ধ
ব্যক্তি যখন নেমে আসে তখন কিসে সে মন দাঁড় করাবে? তাই তো সত্ত্বগৃণী
ভক্তের দরকার। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচল রামকৃষ্ণ।
ভাবসমৃদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। নদী দিয়ে সম্বদ্রে আসতে হলে
একে-বেকে আসতে হয়। বন্যা এলে আর ঘ্রের যেতে হয় না। তখন নদীতেসম্বদ্রে একাকার। তখন ডাঙার উপর দিয়েই সোজা চলে যাবে নোকো।
ভগবানের লীলা যে আধারে বেশি প্রকাশ সেখানেই তাঁর বিশেষ শক্তি। জমিদার
সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অম্বুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ গতিবিধি। তেমনি
ভক্তই ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্তের হদয়েই তাঁর বিশেষ শক্তির উম্ভাসন।

रयथात कार्य दर्गि स्थाति वित्यव मिल्त त्रिक्षो।

'ব্ৰথলে হে,' কেশব সেনকে বলছে রামকৃষ্ণ : 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্তিয় তখন ব্রহ্ম, প্রবৃষ। যখন কর্মময়ী তখন শক্তি, প্রকৃতি। যিনিই প্রবৃষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।'

একট্ন থেমে আবার বললে, 'যার প্রেষ্-জ্ঞান আছে তার মেয়ে-জ্ঞানও আছে। যার বাপ-জ্ঞান আছে তার মা-জ্ঞানও আছে।'

কেশব একট্র হাসল।

'যার স্থ-জ্ঞান আছে তার দৃঃখ-জ্ঞানও আছে। যদি রাত বৃঝি তবে দিনও বৃঝেছি। যদি বলি আলো তবে আবার বলব অন্ধকার। তুমি এটা বৃঝেছ?' 'হাাঁ, বৃঝেছি।'

'মা মানে কি? মা মানে জগতের মা। যিনি জগৎ স্থি করেছেন, পালন করছেন, তিনি। যিনি সর্বদা রক্ষা করছেন তাঁর ছেলেদের। আর যে যা চায়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সব দিচ্ছেন দ্ হাতে। ঠিক যে ছেলে সে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা-ই সব জানে। ছেলে খায়-দায় বেড়ায়—অত-শত জানে না। কি, ব্বেছ?'

কেশব ঘাড় নাড়ল। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্ৰুঝেছি।



ব্রাহার ভন্তদের সঙ্গে স্টিমারে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ।
বহারকুপ সমন্দ্র যখন বান ডাকে তখন তার অনাশ্রয় আত্মাকে তা ভাসিয়ে নিয়ে
যায়। সমন্দ্র হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বর আর তার লহরী হচ্ছে সাকার।
ভাবমান হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ, একজন একটি দ্রবীন নিয়ে তার কাছে এল।
বললে, 'এর ভিতর দিয়ে একবার দেখান।'

এর ভিতর দিয়ে তাকালে কী এমন আর দেখা যাবে, যিনি অণ্ম হতে অণীয়ান তাঁকে বিশালতম করে দেখছি। যিনি দবিষ্ঠ তাঁকে দেখছি অন্তিকতম করে। বহুমুকে দেখতে দ্ববীন লাগে না। তাঁর তো দ্বের বীণা নয়, তাঁর হচ্ছে অন্তরের বীণা।

সেদিন আবার এক স্টিমার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। স্টিমারে রেভারেণ্ড কুক আর মিস পিগট। ব্রাহমুভক্তরা নিয়ে এসেছে তাদের। ধর্ম বিষয়ে বড় একজন বক্তা

এই কুক সাহেব—রামকৃষ্ণকে দেখতে বড় সাধ। রামকৃষ্ণকে দেখতে মানে ম্তিমান ভারতবর্ষকে দেখতে। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে দেখতে।

খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ নিজেই এল নদীর ঘাটে।

সকলের পীড়াপীড়িতে উঠে গেল সিটমারে। উঠে গেল গভীর ভাবাবেশের মধ্যে। পশ্চিমের জ্ঞান বিমৃশ্ধ চোখে দেখল এই ভারতীয় ভক্তি। ভক্তির পায়ের কাছে জ্ঞান মাথা নোয়ালো। উপলম্খির কাছে স্তব্ধ হল বস্তুতা।

তোমাদের কেবল লেকচার দেওয়া আর ব্রিঝয়ে দেওয়া। তোমাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে হে? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? বেশ করছি, আমি মাটির প্রতিমা প্র্জা করছি। এতে যদি কিছ্ম ভুল হয়ে থাকে, তা তিনি কি জানেন না যে তাতে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই হচ্ছে। যে মাকে লক্ষ্য করে গান বা প্রার্থনা করছে রামকৃষ্ণ সে মা যেন চোথের সামনে জলজীয়নত দাঁড়িয়ে। কথা বা গানের ভাষাও প্রাণতণত। কে বলে সে শর্ধর মৃৎমর্তি, কে বা বলে সে শর্ধর শ্নার্কা? সে মা সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনী মহামায়া। অতিবিস্তীর্ণকান্তি কাননকুন্তলা প্রথিবী।

আপনি শ্বতে জায়গা পায় না, শ করাকে ডাকে। নিজে জানি না, পরকে বোঝাই।
এ কি অ ক না ইতিহাস না সাহিত্য যে পরকে বোঝাব? এ যে ঈ বরতত্ব।
ন্নের প্রতুল হয়ে যেই গেছে সম্দ্র মাপতে সেই গলে গেছে। যে গলে যায় সে
আবার ফিরে এসে বলবে কি!

আবার জাহাজ এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঘরে বসে বিজয় গোস্বামী আর হরলালের সংগে কথা কইছে রামকৃষ্ণ। জাহাজে কেশব এসেছে—রাহ্মভন্তরা এসে বললে। চলান একটা বৈড়িয়ে আসবেন আমাদের সংগে।

এক কথায় রাজী! কেশব যখন আছে তখন আবার কথা কি! বিজয়কে নিয়ে নোকোয় উঠল রামকৃষ্ণ। নোকোয় উঠেই সমাধিস্থ।

নোকো থেকে জাহাজে তোলাই মুশকিল। কেশব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব তদারক করছে। অনেক কন্টে বাহ্যজ্ঞান আনতে পারলেও ঠিক-ঠিক পা ফেলতে পারছে না রামকৃষ্ণ। ভক্তের গায়ের উপর ভর দিয়ে আসছে।

ক্যাবিনে আনা হল। বসানো হল চেয়ারে। কেশব ল্বটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য ভক্তরা। যে যেখানে প্রুল বসে পড়ল মেঝেতে। বিস্তর ভিড় চারদিকে। যারা ঢ্কতে পার্য়ান তারা শ্ব্ধ্ব এখানে-ওখানে উ'কিঝ্বিক মারছে। স্পর্শন না পাই শ্ব্ধ্ব একট্ব দর্শন হোক। যদি দর্শনও না জোটে পাই যেন তার একট্ব অম্তবর্ষণ।

ঘরের জানলাটা খুলে দিল কেশব। বিজয়কে দেখেই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যে একদিন অত্যাগসহন বন্ধ্ব ছিল সেই আজ বিরুদ্ধ-বৈরী। অথচ ছায়াসন্ধানে দ্বজনেই এক তর্মলে সমাগত। একই নদীর ঘাটে এসে অঞ্জলিতে করে একই পিপাসার বারি তুলে নিয়েছে।

সমাধি ভেঙেছে রামকৃষ্ণের। তব্ এখনো ঘোর রয়েছে ষোলো আনা। মাকে বলছে, 'মা, আমাকে এখানে তুই আনলি কেন? বেড়ার ভিতর থেকে কি পারব এদের রক্ষা করতে?'

এদের যে সব কাম-কাণ্ডনে হাত-পা বাঁধা। বেড়ার মধ্যে সব বেড়ি পরে বসে আছে। ওদের কি পারব আমি মৃক্ত কয়তে?

গাজীপ্ররের নীলমাধববাব্ আছেন। গাজীপ্ররের সেই সাধ্ব পওহারী বাবার কথা উঠল! পওহারী মানে পও-আহারী, অর্থাং কিনা বায়্তুক সন্ন্যাসী।

মাটিতে বিরাট এক গর্ত খংড়ে তার মধ্যে ধ্যান করে পওহারী। উপরে ছোট একটি আশ্রম, সেখানে প্রেমাম্পদ-প্রভু রামচন্দ্রের প্রজা আর নিজের হাতে বিরাট ভোগ রান্না করে দরিদ্রের মধ্যে পরিবেশন। এই তার সাধন-ভজন। নিজের খাবার বেলায় এক মুঠো তেতো নিম পাতা নয়তো গোটা কয় কাঁচা লঙ্কা। তার পর গর্তের মধ্যে এক-এক সময় এত দীর্ঘ কাল সমাধিস্থ হয়ে থাকে, লোকে ভেবে পায় না সাধ্য খায় কি? সাপের মত নিশ্চয়ই শ্বেষ্ব বাতাস খেয়ে থাকে। সেই থেকে তার নাম হয়েছে পওহারী।

এরই আশ্রমে এক দিন চোর এসেছিল। পোঁটলা বে'ধে জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। পওহারী বাবা দেখতে পেয়ে তার পিছ্র নিল। ভয় পেয়ে পোঁটলা ফেলে চম্পট দিলে চোর। তব্র পওহারী বাবা তার পিছ্র ছাড়ে না। জিনিস পেয়ে গিয়েছে তব্র ছাড়ান-ছোড়ান নেই। চোর কি করে পারবে সাধ্র সঙ্গে, জোরে ছরটে চোরকে ধরে ফেললে পওহারী। কোথায় চোর কার্কুতিমিনতি করবে, পওহারী বাবাই স্তুতি-বিনতি করতে লাগল। চোরের পদপ্রাতে পোঁটলা নামিয়ে রেখে করজাড়ে ক্ষমা চাইলে। বললে, অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়েছি প্রভু, তাই নিশ্চিত মনে পোঁটলাটি তোমার নেওয়া হল না। আমাকে ক্ষমা করো। নাও এই সামান্য উপচার। এ পোঁটলা আমার নয়, এ তোমার।

'সেই পওহারী বাবা,' বললে একজন ব্রাহমুভক্ত, 'নিজের ঘরে আপনার ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।'

নিজের দিকে আঙ্বল দেখালো রামকৃষ্ণ। বললে, 'এই খোলটার!' বালিশ আর তার খোল—তার মানে দেহী আর দেহ। বাইরেটা দেহ, অন্তরে দেহী, তার মানে অন্তর্যামী। দেহের ছবি নিয়ে কি হবে? ছাপ নাও সেই

অ•তরজ্ঞের।

তিনি এক, তাঁর নাম আলাদা, র্প আলাদা। একই ব্রাহারণ, যখন প্জা করে তখন তার নাম প্রেরি; যখন রামা করে তখন রাঁধ্ননে। একই লোক, যখন মা'র কাছে তখন ছেলে, যখন স্থারি কাছে তখন স্বামী, যখন ছেলের কাছে তখন বাপ। একই জল, কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার। একই ভাব, নানান নামের ট্রকরোয় ফেটে পড়ে। একই শ্রহতা, র্প নিয়েছে সাতরঙা রামধন্।

'कानौत कथा वन्तन।' जिगरगम कतन रकमव। 'कानौ कारना रकन?'

'দ্রে আছে বলে কালো দেখায়। জানতে পারলে আর কালো নয়। তখন আলো। আকাশ দ্র থেকেই নীল, যদি কাছে যাও দেখবে রঙ নেই—শাদা। সম্দ্রের জলও তাই—দ্র থেকেই নীল, কাছে থেকে শাদা।'

'তিনি যদি লীলাময়ী ইচ্ছাময়ী, তবে তিনি তো ইচ্ছে করলেই আমাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে পারেন—তাই দেন না কেন?'

'তাও তাঁরই ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে তিনি এই সংসারের ছকে জীব-জন্তুর ঘ্রুটি চেলে-চেলে খেলা করেন। ব্রিড়কে আগে থাকতেই ছুর্রে ফেললে ছুটোছ্র্টি হয় না। ছুটোছ্র্টি না হলে খেলে স্ব্ কই? খেলা চললেই ব্রিড়র আহ্মাদ।' তবে কি আমরা ব্রিড়র আহ্মাদের জন্যে কেবল ছুটোছ্র্টিই করব?

করলেই বা। মন্দ কি। খেলা চলছে এই তো বেশ। যে ছেলে ছ্রটোছ্রটি করে খেলছে আর যে ছেলে বসে আছে মা'র কোলে চেপে, এদের মধ্যে কোনছেলেকে মা'র বেশি পছন্দ?

'সব ত্যাগ না করলে কি পাওয়া যাবে না ঈ\*বরকে?' জিগগেস করলে এক ব্রাহমুভক্ত।

'তা যাবে না। কিন্তু ত্যাগ তো মনে। মন নিয়েই কথা। সংসার করছ করো কিন্তু মন রাখো ঈশ্বরের হাতের মনুঠোয়।'

'সেই তো কঠিন।'

'মোটেই কঠিন নয়। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান নিয়ে শোওনি? দ্বজনকে আদর করোনি দ্বভাবে? দ্বই জন দ্বই ভাব, কিন্তু মন এক। মন নিয়েই সব। যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি জোর করে বলো, বিষ নেই, বিষ ছেড়ে যায়। যদি বলো আমি মান-হ্বস মান্ব্য, যদি বলো আমি ঈশ্বরের সন্তান, কে আমাকে বাঁধে, দেখবে তুমি নির্বন্ধন, তুমি নির্মন্ত্র। তুমি মহাবীর।'

রামকৃষ্ণ তাকাল কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের রাহ্মসমাজেও কেবল পাপ আর পাপী। খৃষ্টানদেরও তাই। যে রাত-দিন কেবল পাপী-পাপী করে সে পাপীই হয়ে যায়। যে কেবল বলে আমি বন্ধ আর বন্ধ সে বধাই হয়ে থাকে। বলো আমি রাজরাজেশ্বরের ছেলে, আকাশজোড়া আমার মৃত্তি, আকাশজোড়া আমার নির্মলতা, আমাকে ছোঁয় কে, আমাকে কে আটকায়!'

ভাটা পড়ে এসেছে। এবার ফেরা যাক। অমৃত কথা শ্বনতে-শ্বনতে কত দ্রে চলে এসেছে জল ঠেলে কারু খেয়াল নেই।

কোঁচড়ে করে মনুড়ি নারকেল খাচ্ছে সবাই। হঠাৎ বিজয়ের দিকে নজর পড়ল রামকৃষ্ণের। কেমন যেন আড়ণ্ট হয়ে বসে আছে। তার পাশে আরেক চেয়ারে কেশব বসে। সেও তেমনি জড়সড়। মিটে গেছে ঝগড়া তব্ যেন মিশ খাচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তাকাল একবার বিজয়ের দিকে, তার পর কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ঝগড়াবিবাদ যেন সেই শিব-রামের যুন্ধ। জানো তো, রামের গ্রন্থিব। দ্বজনে যুন্ধও হলো, আবার সন্ধিও হলো। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেত আর রামের চেলা বানর—ওদের ঝগড়া-কিচকিচি আর মেটে না।'

भवारे दर्दम डेर्रन ।

'মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মণ্গলবার করে, এও প্রায় তেমনি। মা'র মণ্গল আর মেয়ের মণ্গল এ দুটো যেন আলাদা। এর মণ্গলেই যে ওর মণ্গল এ খেয়াল কার্র হয় না। তোমাদের ওর একটি সমাজ আছে এখন আবার এর একটি দরকার।' আবার হাসির রোল।

'তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলেকুটিলের কী দরকার! জটিলে-কুটিলে না থাকলে যে লীলা পোণ্টাই হয় না।' ব্রুড়ি-ছোঁয়ার খেলাটিও তাই জটিল-কুটিল। যদি গোলকধাঁধার পথ না হত তবে
জমত না খেলা, রগড় হত না। বলতেই বলে, দুশো মজা, পাঁচশো রগড়।
জাহাজ এসে থামল কয়লাঘাটে। গাড়ি আনা হল। কেশবের ভাইপো নন্দলালের
সঙ্গে গাড়িতে উঠল রামকৃষ্ণ।

উঠেই মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে ডেকে উঠল, কই, কই তিনি কই?

কাকে রামকৃষ্ণ খ্র্জছে ব্রুতে কার্নু দেরি হল না। তাঁকে ডেকে আনল। হাসি-হাসি মুখে কেশব এসে দাঁড়াল সামনে। ভূমিষ্ঠ হয়ে রামকৃষ্ণের পায়ের ধ্রুলো নিল।

ইংরেজটোলার মধ্য দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঝকমক করছে রাস্তা, ঝকঝক করছে বাড়ি-ঘর। গ্যাসের আলো জন্বছে অন্দরে-বাইরে। আকাশে আবার পর্নার্পমার প্রাবন। পিয়ানো বাজিয়ে গান করছে মেমসাহেবরা। সর্বত্ত যেন আনন্দভাতি। সব দেখে-শন্নে রামকৃষ্ণও হাসতে-হাসতে চলেছে। হঠাং এক সময় বলে উঠল, আমি জল খাব। তেণ্টা পেয়েছে আমার।

এখন কী হবে! রাস্তার মাঝখানে এখন কী করা যায়!

নন্দলাল নামল গাড়ি থেকে। সামনেই ইণ্ডিয়া ক্লাব। সেখান থেকে কাচের গ্লাশে করে জল নিয়ে এল।

সানন্দে সেই জল খেল রামকৃষ্ণ।

নবাগত শিশ্ব যেমন কলকাতা দেখে তেমনি ভাবে মূখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-দানি, দেখতে লাগল শহরের ইট-পাথরের উপর জ্যোৎস্নার অকার্পণ্য।

নন্দলাল নেমে গেল কল্বটোলায়। গাড়ি এসে থামল স্বরেশ মিত্তিরের বাড়ির সামনে।

স্বরেশ বাড়ি নেই। এখন গাড়িভাড়া কৈ দেবে?

'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না—'

দোতলার ঘরে ঠাকুরকে এনে বসাল সকলে। ফরমাস দিয়ে নতুন একখানা ছবি আঁকিয়েছে স্বরেশ—ঠাকুর কেশবকে সকল ধর্ম সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় দেখাছেন। সেই ছবি দেয়ালে টাঙানো। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার উপর তাকিয়া। রামকৃষ্ণ বসল সেখানে, বসেই বললে, ওরে তোরা নরেনকে কেউ ডেকে আন।

চাষারা হাটে গর্ব কিনতে যায়। গর্ব বাছবার চিহ্ন কি? ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। ল্যাজে হাত দিলে যে-গর্ব শ্রের পড়ে সে-গর্ব কেনে না। ল্যাজে হাত দিলে যে-গর্ব তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গর্ব পছন্দ করে। নরেন আমার সেই গর্বর জাত—ভিতরে জবলন্ত তেজ। সে চিপ্ডের ফলার নয়, সে ভ্যাদ-ভ্যাদ করে না।

আহা, এখানে এক রকম, ওখানে আরেক রকম। দর্রনত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জ্বজ্বর ভয়ে চুপ করে বসে, আবার যখন চাঁদনিতে এসে খেলে তখন তার আরেক ম্তি। এরা নিত্যসিশ্ধের থাক, সংসারে বন্ধ হয় না কখনো। একট্ব বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। ওরে, কই, এখনো তো এল না নরেন্দর।

নরেন এসেছে, নরেন এসেছে, রব উঠল চার দিকে। রামকৃষ্ণের আনন্দের আগন্দ দ্বিগন্থ হয়ে উঠল।

'আজ কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম—' বলতে লাগল নরেনকে, 'সঙ্গে বিজয় ছিল কেশব ছিল, এরা সব ছিল। এদেরকে জিগগেস কর্, কত আনন্দ হল আজ। কেমন বিজয়-কেশবকে মায়ে-বিয়ে মঙ্গলবার শোনাল্ম, বলল্ম সেই জিটিলে-কুটিলের কথা।'

নরেন শ্বনতে লাগল অতৃপ্য কর্ণে।

ওরে আমার আনন্দের ভাগ তোকে কিছ্ম না দিলে আমি যে একা-একা বইতে। পারি না।



বেড়াতে গিয়ে রাখাল একটি পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছে। ভাবলে বাজে লোক যদি পায় নির্ঘাৎ মেরে দেবে। তার চেয়ে কানা-খোঁড়া ভিক্ষ্কককে দিয়ে দিলে সম্ব্যয় হবে পয়সাটার।

ঠাকুরের কাছে কথাটা গোপন করলে না। শিশ্ব যেমন তার মাকে সব কথা খুলে বলে রামকৃষ্ণের কাছে রাখালের সেই রকম অনাব্তি।

'একটা পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছি। পথের ভিক্ষাক কাউকে দিয়ে দেব।' ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় খাদি হবেন, কিন্তু তিনি জনলে উঠলেন। তোর ১৪৪ দানের জন্যে বিশ্ব-ভুবন বসে আছে। পয়সা তো আপনা থেকে তোর মুঠোর মধ্যে চলে আর্সোন। তুই কুড়োতে গোল কেন?

'वा, जाभि य याष्ट्रिन्म ७-१८४। १८४त मर्पा १८५ तराष्ट्र।'

'যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের দরকার নেই, তখন কেন তুই ও-পয়সা ছ'তে গেলি?'

দে ফেলে দে পয়সা।

সেদিন স্নানের আগে ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছে রাখাল। কি খেয়াল হল রাখাল একটা প্রার্থনা করে বসল। প্রার্থনা আর কিছ্মই নয়, ভাবসমাধি চাই। রাখাল যত চায় রামকৃষ্ণ তত কঠিন হয়।

রাখালও নাছোড়বান্দা। দিতেই হবে আমাকে সেই ঈশ্বরিক অনুভূতির উচ্চতর অবস্থা।

রামকৃষ্ণ তখন কি করে, একটা নিদার্শ কথা বলে রাখালকে আঘাত করে বসল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা সইতে পারল না রাখাল। তেলের বাটি হাত থেকে ছ্র্ডে ফেলে দিয়ে হন-হন করে ছ্র্টে চলল। থাকবে না আর সেদিক্ষণেশ্বরে। ফিরে যাবে কলকাতা।

কত দ্রে আর যাবে! ফটক পার হতে না হতেই পা দ্বটো তার অবশ হয়ে পড়ল। সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পড়ল সেইখানে।

একেবারে নির্পায়! এখন কি করি কোথায় যাই, যেন জলে পড়ল রাখাল। নির্পায়েরই উপায় আছে। জলেরই আছে আবার তীরাশ্রয়। ফটকের কাছে রামলাল। 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'

ক্ষমায় একেবারে মাতা বস্বন্ধরার মত। দীনপাবনী কর্বার ম্ব্রুধারা। রামলালের পিছ্ব-পিছ্ব রাখাল চলে এল গ্রিট-স্বটি। অধোবদন হয়ে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে, পার্রাল? পার্রাল গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে?'

সন্ধ্যে বেলায় সেই রাখাল আবার বসেছে ঠাকুরের সামনে।

'রাখাল-নরেনও আছে, আবার আছে হাজরা। হাজরা হচ্ছে শ্কুনো কাঠ। জপ করে, আবার ওরই ভেতর দালালির চেণ্টা করে। সবাই বলে, ও এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোণ্টাই হয় না।' তার পর হঠাৎ রাখালের দিকে চোখ ফেরাল রামকৃষ্ণ। বললে, 'সকালে তখন তুই রাগ করেছিলি? তাই না? তোকে রাগাল্ম কেন? তার মানে আছে। ওষ্ধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পরই মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়। বুঝিল?'

তার পর আবার ঈশ্বরীয় র্পের কথা বলছেন মাস্টারের দিকে চেয়ে। বলছেন, 'ঈশ্বরীয় র্প মানতে হয়। জগণ্ধান্তী র্পের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হ্দয়ে জগণ্ধান্তীর উদয়।'

50 (bb)

রাখাল বললে, 'মন মত্ত-করী।'

'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।'

আবার আরেক দিন অভিমান হল রাখালের। আবার ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। আবার ফিরে এল ঠাকুরের পদম্লে।

'তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গোল, আমি মা'র কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলমে। মা গো, এরা তোর অবোধ সন্তান, এদের অপরাধ নিসনি। তাই আবার ফিরে এলি। না এসে আর যাবি কোথায়?'

অধর সেনকে এক দিন বললেন ঠাকুর, 'এরা শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হৃড়-হৃড় করে আসে আবার হৃড়-হৃড় করে বেরিয়ে যায়। এরা থাকিয়ে জল। মাটি ফ্রড়ে এদের আবির্ভাব।'

ঠাকুরের পা টিপছে রাখাল, আর একজন ভাগবতের পণ্ডিত ভাগবতের কথা বলছে কাছে বসে।

কথায় আর স্পর্শে রাখালের সেই প্রথম ভাব। থেকে-থেকে শিউরে উঠতে-উঠতে একেবারে নিশ্চল স্থির।

ভাব তো নয়, ভাব-বিলাসিতা! এই হল নরেনের ধারণা। এ সব ভাব হচ্ছে দনায়ুদোর্বল্যের ফল, মানসিক মুগী রোগ।

রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছে দ্বই জনে—নরেন আর রাখাল—রাহ্মসমাজের সংকল্প নিয়েছে। অথচ—

এক দিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন দেখতে পেল ঠাকুরের পিছন্-পিছন রাখালও চলেছে মন্দিরে। বিগ্রহের সামনে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছেন, পিছন্-পিছন রাখালও প্রণাম করছে।

দেখে তো পায়ের রম্ভ মাথায় উঠল নরেনের। রাখালের এ কী বিশ্বাসভৎগ! কথা দিয়ে এসে সেই কথার প্রত্যবায়!

ধরল রাখালকে। অন্তরালে ডেকে নিয়ে গেল। তীর ভর্ণসনার স্বরে বললে, 'এ তোমার কী কান্ড?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? এটা মিথ্যাচার নয়?'

'কোনটা ?'

'এই যে মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করা?'

त्राथाल काथ नामाल। कथा करेल ना।

'তুমি রাহাসমাজের অংগীকার-পত্তে সই করে দিয়ে আসোনি? বলে আসোনি, নিরাকার রহা ছাড়া আর কিছা ভজনা করবে না? মানবে না দেবদেবী?'

তব্ চুপ করে রইল রাখাল। কি করে মনের কথা বোঝাবে নরেনকে? ঠাকুরের ছোঁয়ায় সংস্কারের প্ররোনো গ্রন্থি সব খ্রেল গিয়েছে যে। ব্রহ্মের যে ইতি নেই, তাঁর যে লেখাজোখা হয় না। তিনি যদি নিরাকার হয়ে থাকতে পারেন, সাকার হয়েই বা থাকতে পারবেন না কেন? তিনি যদি সর্বব্যাপক সর্বাবরক হন তবে ১৪৬ তিনি শিলা-মৃত্তিকাই বা আশ্রয় করতে পারবেন না কেন? গোঁড়ামির অন্ধক্পে থেকে ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছেন আকাশের নিত্যনির্মল উদারতায়।

কিন্তু কিছ্ই বলতে পারল না। এত যার তেজ ও দীপ্তি তার সঙ্গে রাখাল পারবে না তর্ক করে।

তাই বলে নরেন ছাড়বার পাত্র নয়। সে গিয়ে ধরলৈ ঠাকুরকে। 'রাখাল এই মিথ্যাচার করবে? গড় হয়ে প্রণাম করবে দেবদেবী?'

'করলেই বা। ভগবান সব জায়গায় আছেন, শ্ব্ধ্ন ম্তিতিই থাকবেন না?' 'কিন্তু ও যে সই করে দিয়ে এসেছে।'

'তাই বলে ও মত বদলাতে পারবে না? চিন্তার জগতে থাকবে না ওর স্বাধীনতা?'

रित्रन्ताथौन नरतन्त्रनाथ **थमरक राल।** कथा थ्रद्राक राल ना।

'রাখালের এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে। তা কি করবে বলো? যার যেমন ধাত। যার যেমন পেটে সয়। তোর নিরাকারের ঘর, রাখালের সাকারের। সকলেই কি আর গোড়া থেকে নিরাকারে মন দিতে পারে? সাকার-নিরাকার যে কোনো একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো।'

নরেন ফিরে যাচ্ছিল ঠাকুর ডাকলেন। বললেন, 'রাখালকে আর কিছু বলিসনি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়।'

সেই রাখালের অস্থ করেছে। সবাইকে উদ্বেগ জানাচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'এই দেখ আমার রাখালের অস্থা। সোডা খেলে কি ভালো হয় গা?'

শেষকালে যেন দৈববাণীর মতো বলে উঠলেন, 'যা, রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা গে, যা।'

দেখতে পেলেন নারায়ণ বালকের র্প ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরের প্রেমান্রপ্রিও চোখ—গোপালকে দেখে যশোমতীর যেমন স্নেহগদগদ দ্ভিট। ধীরে-ধীরে সমাধিতে ডুবে গেলেন রামকৃষ্ণ। যে মা এতক্ষণ বাস্ত ছিলেন সন্তানের জন্যে, সে মা এখন কোথায়? সাকার ছেড়ে ডুব দিয়েছেন নিরাকারের জলধিতে। নন্দনবাগানে রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়েছে ঠাকুরের। ভক্তদের নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে রাখাল। কিন্তু তাঁদের দিকে গৃহস্বামীদের লক্ষ্য নেই। উপাসনা শেষ হলে খাবার ডাক পড়ল। কিন্তু এদিক পানে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। শৃব্ধ্ব বড়লোক আর আত্মীয়-কুট্মদেরু নিয়েই শশব্যস্ত।

'কই রে কেউ ডাকে না যে রে!' ঠাকুর বললেন ভন্তদের।

ভক্তরা আর কি করবে। এদিক-ওদিক তাকায়, কার্রই চোখের দ্ভি আকর্ষণ করতে পারে না। কে না কে এসেছে হেজিপেজি এমনি মনোভাব।

ঠাকুরের কথা শ্বনে তেলে-বেগ্বনে জবলে উঠল রাখাল। বললে, 'মশায়, চলে আস্বন।'

রাখালকে বড় বি\*ধছে এ অপমান। অন্যায় ঔদাসীন্য অপমান ছাড়া আর কি। কিন্তু চলে আস্কন বললেই তো আর চলে যাওয়া যায় না। 'আরে রোস,' রাখালকে নিরুদ্ত করলেন ঠাকুর : 'গাড়িভাড়া তিন টাকা দ্ব আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক। আর এত রাত্রে খাই কোথা?'

একসংখ্য পাত পড়েছে সকলের। অনেক পরে যখন ডাক পড়ল এ-দলের তখন গিয়ে দেখল, জায়গা নেই, সমস্ত আসন ভরে গিয়েছে। তখন এক পাশে নোংরা-মতন একটা জায়গায় ভক্ত সমেত ঠাকুরকে বসানো হল এক ধারে। ন্ন-টাকনা দিয়ে দিব্যি লাচি খেলেন ঠাকুর।

ভক্তরা মন্প্র দ্বিটতে তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। বিন্দন্মান্ত অভিমান নেই। নেই এতট্নকু দোষদর্শন। কার্ণ্য আর সৌশীল্যের প্রতিম্তি। উদারতা আর ক্ষমার সমাহার। লোককল্যাণকামনায় সর্বংসহ।

পরের দোষ আর দেখব না। গর্বে আর পর্বত ভাবব না নিজেকে।

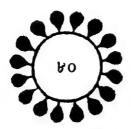

এদিকে, এর আগে, বিজয়ের কি হয়েছিল একট্ব খোঁজ নিই। কেশবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। কেশব করেছে 'নববিধান', বিজয় করেছে 'সাধারণ'। জয় হয়েও বিজয়ের শান্তি নেই। শ্বধ্ব প্রচারে-বিচারে উপদেশে-উপাসনায় ঊষর মর্ব্ব সজল হয় না। চাই শ্রাবণ-সিগুন। তৃষ্যা মেটে না শ্বধ্ব

জ্ঞানের খরতাপে। চাই ভক্তির বারিধারা।

শন্ধন নিরাকারে শান্ত হয় না হাহাকার।

মেছ্র্য়াবাজার স্ট্রিট ধরে এক দিন হে টে যাচ্ছে বিজয়কৃষ্ণ, হঠাৎ এক হিন্দ্রস্থানী সাধ্রর সঙগে দেখা। সাধ্র-সম্রেসীর দিকে তাকিয়েও দেখেনি কোনো দিন, অথচ এর দিকে চোখ না ফেলে পারল না। যেমনি চোখ পড়ল অমনি থমকে দাঁড়াল। শ্ব্ধ্ব তাই নয়, যা ধারণার অতীত, পায়ের ধ্বলো নিয়ে প্রণাম করে বসল সাধ্বকে। কি লঙ্জা, কেউ দেখতে পায়নি তো!

রাহ্মসমাজে বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, চোথ চেয়ে দেখল এক কোণে সেই সাধ্ব বসে। উপাসনার শেষে বেরিয়ে আসছে মন্দির থেকে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে বিজয়ের হাত ধরল সেই সাধ্ব। বললে, 'চলো!'

কোথায়?

শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছিল সেই কথা। গ্রুর্ লাগবে কিসে? আত্মবলে ঈশ্বর লাভ করব। আমি কি কিছু কম?

ঠাকুর একবার তাকালেন গৎগার দিকে। দেখলেন হাতের কাছেই স্কপন্ট উদাহরণ। চলন্ত স্টিমারের সংগে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গাধাবোট। স্টিমারের সংগে-সংগে গাধাবোটও দিব্যি জল কেটে এগিয়ে আসছে পারের দিকে।

ঐ দেখ ঐ গাধাবোট। ওর সাধ্য ছিল আত্মবলে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে? হয়তো এক বেলা লেগে যেত। ভাগ্যক্তমে স্টিমারের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল বলেই এত বেগে বেরিয়ে আসতে পারছে। গাধাবোটের পক্ষে পার পেতে হলে শ্ব্ব আত্মবলে চলে না, গ্রুবল লাগে।

জীবমাত্রই গাধাবোট। শ্বধ্ব লগি ঠেলে-ঠেলে কত আর তুমি এগোবে— কত দিনে? স্টিমার ধরো। ধরো গ্রেব্ব। ধরো পারাপারের কর্ণধার। ঠিক তোমাকে পার করে দেবে।

'গন্' মানে অন্ধকার আর 'রন্' মানে আলোর দ্যোতক। অন্ধকার থেকে যিনি আলোকে নিয়ে যান তিনিই গ্রন্ধ। অন্ধকারে যিনি আলোর সংবাদ দেন তিনিও। এত বড় যে বিদ্যা-বিশারদ হয়েছ, বলি, বর্ণপরিচয় শিখতে গ্রন্ধ লাগেনি? কিন্তু মন্থ গম্ভীর করে বিজয় বললে, 'মানি না আমি গ্রন্ধাদ।' ম্দ্ন-ম্দ্র হাসল সেই সন্ন্যাসী। বললে, 'এই সি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া—' বিজয়ের ব্কের মধ্যে কে ধাক্কা দিলে। মন্থ ঘ্রিয়ে বললে, 'তুমি শন্নেছ আমার উপাসনা? ও কিছু নয়?'

'ও সব তো বেদকা বাণী হ্যায়। ওসি মে ক্যা হোগা?'

रयन সহসা কে ऐनिस्त िन विकासका। পথের মধ্যে विসমে দিল। মনে হল গ্রুর নেই বলে সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। পংগ্র হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত চেণ্টা নিষ্ফল চেণ্টা।

গর্র চাই। অণিনমন্থন কাঠ প্রস্তুত। শর্ধর্ একট্র ঘর্ষণ দরকার।
আপনি আমার গ্রন্থ হোন। ব্যাকুলতায় সমস্ত শরীর কে'পে উঠল বিজয়ের।
আমাকে দিন সেই চৈতন্যের স্ফর্লিঙগু। যজ্ঞের কাঠ একবার জনলে উঠ্ক।
'নেহি। তোমারা গ্রন্থ দোসরা হ্যায়—'

ঠাকুর বললেন, 'তবে এবার এক বাঘিনীর গলপ শোনো—'

ছাগলের পালে এক বাঘিনী পড়েছিল। দুর থেকে তাক করে এক শিকারী তাকে মেরে ফেললে। তথন সেটার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মান্ব হতে লাগল। ছাগলেরা ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। ছাগলদের মত বাঘের ছানাও ভ্যা-ভ্যা করে। আবার কোনো জানোয়ার এলে ছাগলদের মতই ছুটে পালায়। এক দিন সেই ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল।

খাসখেকো বাঘটাকে দেখে তো সে অবাক! দোড়ে তখন ধরল সে ঘাসখেকোক।
সেটা প্রাণপণে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল। সেটাকে টেনে হি'চড়ে জলের কাছে নিয়ে
এল সেই বাঘ। বললে, দ্যাখ, জলের মধ্যে তোর মুখ দ্যাখ—আমার যেমন হাঁড়ির
মতন মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে খানিকটা মাংস, চিবিয়ে দ্যাখ। বলে
তার মুখের মধ্যে খানিকটা মাংস জাের করে পর্রে দিলে। আর যায় কােথা!
প্রথমে তাে মুখেই তুলবে না, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন
বাঘ বললে, 'এখন ব্রেছেস? দ্যাখ চেয়ে, আমিও যা তুইও তা। এখন আয়,
আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

বাঘ হল সেই গ্রের্। চৈতন্য এনে দিলে। জলে ম্ব দেখালে—তার মানে, চিনিয়ে দিলে স্বর্প। বনে ডেকে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল স্বধামে। ঈশ্বরনিকেতনে। গ্রের্র সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল বিজয়। তিনি যদি নিজের থেকে না আসেন তাঁকে খ্রেজ বের করতে হবে। ভারতবর্ষের আঁতিপাঁতি চযে দেখব। মাটি খ্রেড়ে হোক, পাহাড় ফেড়ে হোক, উন্ধার করতে হবে সেই ল্ব্রোয়িতকে।

কোথায় আমার সেই জল-দপ্রণ! যার মধ্যে তাকিয়ে আমি আমার স্বর্পকে চিনব!

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। শ্বনেছিল কোথাকার কে এক সাধ্ব আছে এই জঙ্গলে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, জনপ্রাণীর দেখা নেই। শ্ব্ব লতাগ্বল্মের জটিলতা। খ্রুজতে-খ্রুজতে পেল এক ভাঙা বাড়ি—ঠিক করল এখানেই রাত কাটাবে। তাই সই, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতেই ডেরা বাঁধলে। কিসের ডেরা—মাঝ-রাতে এক দল ডাকাত এসে হাজির। এটা সাধ্ব-সম্বেসীর ডেরা নয়, এটা ডাকাতের আস্তানা। কেটে পড়ো। সম্বেসীর পোশাক থাকলেই বা কি, বিজয়কে ওরা তাড়িয়ে দিলে। দ্রের এক গাছতলায় গিয়ে বসল বিজয়। এ দিকে ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে ল্বট-করা মালের বথরা করতে লাগল ডাকাতেরা। বথরার পর যখন ঘ্বম্বতে যাবে তথন বিজয়ের কথা ফের মনে পড়ল তাদের। সাধ্বটা গেল কোথায়? ও তো নির্ঘাৎ প্র্নিলশে খবর দেবে। ওকে ধরো। সাবড়ে দাও এক কোপে।

ডাকাতদের যে সর্দার সে আপত্তি করলে। বললে, নিরীহ সন্নেসীমান্ম, ওর থেকে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে এ আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে মেরে কাজ নেই।

রাখো তোমার সরফরাজি। ওকে না কেটে ফেললে পর্নলশের হাতে ও সাব্দ হবে।

দ্বটো তরোয়াল নিয়ে দ্বটো ডাকাত এগিয়ে গেল সেই গাছতলার দিকে। কিন্তু এ কী সর্বনাশ! বিজয়ের সামনে অলপ কয়েক হাত দ্বের প্রকান্ড একটা বাঘ বসে। যেন পাহারা দিচ্ছে বিজয়কে। সেই প্রব্যব্যাঘ্রকে।

এ দিক থেকে মারা যাবে না দেখছি। যেতে হবে পিছন দিকে। সে দিক থেকেই বসাতে হবে কোপ। সে দিকে গিয়ে দেখে, সে দিকেও আরেক বাঘ। বিশাল ১৫০

জিভ মেলে থাবা চাটছে বসে-বসে। কে মারে সেই ব্যাঘ্রমন্তিকে! ডাকাত দুটো তরোয়াল ন্যামিয়ে হে°টমুখে সরে পড়ল।

এবার এসেছে তিব্বতে। শ্রুনেছিল দ্বর্গম অরণ্যের মধ্যে কোন এক গোফার ধারে এক বাঙালী মহাপ্রর্ষ আছেন। অহোরাত্রই নাকি সমাধিস্থ। যেই থেকে শোনা সেই থেকেই তাঁর ঠিকানা খ্রুজে ফিরছে। ঠিকানা মানে বরফ আর পাথর, জল আর জঙ্গল। তব্ব বের করা চাই সেই মহাপ্রর্ষকে। খাদ্য নেই, ঘ্রম নেই, না থাক, চাই শ্র্যু সেই পরমান্ন, শ্র্যু সেই অসঙ্গ-সঙ্গ। কোথায় সে! পথ চলতে-চলতে তিন দিনের দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল বিজয়।

ঘোর অরণ্য। প্রাণম্পন্দহীন। কে তার খবর রাখে!

কিন্তু যাকে সে খ্ৰ্জে বেড়াচ্ছে তিনি খোঁজ রাখেন।

নগনদেহ কে এক সন্ন্যাসী সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল। স্পর্শ করতেই জেগে উঠল বিজয়। তার শিথিল হাতে কটি ছোট-ছোট বীজ গংঁজে দিলে সন্ন্যাসী। বললে, 'বাচ্চা, এহি দানা লেও, ভূখ-পিয়াস ছুট যায়েগা।'

সত্যিই তাই। দ্ব-এক দানা মুখে দিতেই ক্ষ্ব্ধাতৃষ্ণা মিটে গেল বিজয়ের। মিটে গেল পথশ্রান্তি।

কিন্তু শ্বের ক্ষর্বাত্ঞা মিটিয়েই নিব্তি কোথায়? শ্বের এ হলেই মন কেন বলে না সব পাওয়া হয়ে গেল? কোথায় মান্বের সেই 'সবপেয়েছি'-র দেশ?

ক্লান্তি গেলেও ক্লান্তি আসে না কেন? আবার কেন সন্ধানের ইন্ধন জনলে? সেই সম্যাসী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হল না ব্রিঝ গ্রের্প্রাণ্ডি। অন্ধকার থেকে আলোতে আগমন।

ঘ্রতে-ঘ্রতে গয়ায় এসেছে বিজয়। এখানে এসে শ্বনতে পেল আকাশগণগা পাহাড়ে রঘ্বর দাস এক মসত সাধ্। আর কথা নেই, অমনি ছ্বলৈ সেই আশ্রমে। বাবাজীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল বিজয়: 'বাবাজী, কি করে উম্ধার হব? কে আমার হাত ধরবে?'

এমন সাধ্য আর দেখেনি রঘ্বর। যেমন উত্তাল ভক্তি তেমনি উদ্দাম ব্যাকুলতা। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললে, 'দয়াল রামজী তোমকো আলবং কৃপা করেগা। দৈন্য ছোড়ো।'

যতক্ষণ তার দেখা না পাই ততক্ষণ ক্বি করে ছাড়ি এই দীন বেশ?

সেখান থেকে আরেক সাধ্র সন্ধানে চলল রহ্মযোনির পাহাড়ে। বিজয়কে দেখে সেই সাধ্য তো আনন্দে আত্মহারা। বাহ্য বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল ব্যকের মধ্যে। শ্ব্য বললে, 'আনন্দে রহো। আনন্দে রহো।'

যাই বলো, রঘ্বর দাসের আশ্রমটিই বিজয়ের মনে ধরেছে। এই আশ্রমটিই যেন এক দিন সে দেখেছিল স্বপেন। এই পাহাড়, এই মন্দির, মন্দিরে এই মহারীরের ম্তি। কেন দেখেছিল কে জানে, কিন্তু জায়গাটি ভারি প্রাণজ্বড়ানো। সঙ্কেতে-সংগীতে ভরা। - এক দিন রঘ্বরের সংগ্যে বসে গলপ করছে বিজয়, এক রাখাল ছেলে এসে খবর দিলে, পাহাড়ের উপরে কে একজন মসত লোক এসেছেন। স্বংশন মহাবীর যেন এই পর্বতশীর্ষের দিকেই ইশারা করেছিল। তাড়াতাড়ি ছ্টে গেল দ্বজনে। দেখল এক অপ্রেকান্তি তেজস্বান মহাপ্রেষ। মাথা ঘিরে জ্যোতিগোলক। কিন্তু তাদের তিনি কাছে ঘে'ষতে দিলেন না। ইশারায় বললেন চলে যেতে। কি আর করা! দ্লান মুখে ফিরে গেল বিজয়। কিন্তু মন রইল সেই পর্বতের

কিছ্ব গাঁজা কিনল বিজয়। ভাবল গাঁজা পেলে সাধ্ব নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। দ্বটো অন্তত কথা কইবেন। একা-একা চলে এল সে গ্র্টি-গ্র্টি। গাঁজা দিতে হল না, কথা কইলেন সাধ্ব। জিগগেস করলেন, 'কি করো?'

ব্রাহ্যধর্ম প্রচার করি।

নিজ'নতায়।

'রাহারধরম? ও হাম জানতা হ্যায়। কলকাতামে রাহারসমাজ হ্যায়। রাজা রামমোহন একঠো বড়া আদমি থা। আগাড়ি ওহি রাহারধরম স্থাপন কিয়া। ওলোগ বেলায়েত গিয়া—'

বিজয় তো অবাক। পশ্চিমী সাধ্য, বাঙলা দেশের এত খবর জানে কি করে? 'দেবেন বাব্য কেশব বাব্য সব কোইকো হাম পছান্তা—'

যত কথা বলেন সাধ্য ততই যেন বেহ;স হয়ে আসে বিজয়। তার আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। জিভও পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞানহারা অবস্থায় নীরবে কাঁদতে লাগল।

মহামানব তাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। দেহে শক্তি সণ্ডার করলেন। শর্ধন্ব তাই নয়, কানে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে দিলেন। লাফ দিয়ে উঠে বসল বিজয়। পায়ে লন্টিয়ে পড়ে প্রণাম করল। কুপাসিন্ধ্র এ কী কুপাবিন্দন্থ একে-একে সাধন-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন সাধ্য। শর্ধন্ব সাধ্য নয়, বলো গ্রন্দেব। বলো আকাশগণগার পরমহংস। কঠোর সাধনে লেগে গেল বিজয়। শ্বকনো কাঠে আগ্বনই শ্বধ্ব জবলছে, কিন্তু কোথায় সেই হিরণ্যগর্ভ?

গ্রন্দেব হঠাৎ এক দিন আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'কাশী যাও। হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে সম্যাস নাও।'

তক্ষ্মনি কাশী ছ্মটল। বের করল সেই সরস্বতীকে। বললে, পৈতে ত্যাগ করে ব্রাহমুধমে দুকেছি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তোমার এই উচ্চাবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই। তবে তোমাকে আবার যথারীতি উপবীত গ্রহণ করতে হবে। তার পরে তিন দিন পরে বিরজাহোমে শিখাস্ত্রের আহুতি দিয়ে সন্ন্যাসী হবে তুমি।

তথাস্তু। আমি সন্ন্যাসী হব। সর্বপ্রকার কাম্যকর্ম ত্যাগ করে সম্যকর্পে ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করে সেই সন্ন্যাসী। প্ররো দস্তুর সন্ম্যাসী হয়েই বিজয় ফিরে এল দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে। বললে, 'হে শ্রীহরি—' যদিও এখানেই বিজয়ের সাধনার ইতি নয়—এখানে এক মহাস্বীকৃতি। ১৫২



বরানগরে বেড়াতে এসেছে মহেন্দ্র গর্পত। আটাশ বছর বয়েস, শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান ইম্কুলের হেডমাস্টার। বেড়াতে এসেছে বন্ধ্ব সিম্পেশ্বর মজনুমদারের বাড়ি।

এণ্টান্সে দ্বিতীয়, এফ-এ-তে পশুম, বি-এ-তে তৃতীয় হয়ে বেরিয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। আইন পড়বার শখ, সংসারের প্রয়োজনে চাকরিতে ঢ্বেছে। প্রথমে কেরানিগিরি, ইদানীং মাস্টারি। গোড়ার দিকে যশোর নড়ালে, এখন কলকাতায়। সিটি স্কুল, এরিয়ান স্কুল, মডেল স্কুল শেষ করে এখন এসেছে বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে। সে ইস্কুলের শ্যামবাজার রাণে।

'গঙ্গার ধারে চমংকার একটি বাগান আছে, যাবে বেড়াতে?' জিগগেস করলে সিন্ধেশ্বর।

প্রসন্ন বাঁড়্যোর বাগান দেখে ফিরছিল দ্কেনে। মাস্টার বললে, 'কার বাগান?' 'রাসমণির বাগান। সেখানে একজন পরমহংস আছেন। যাবে?'

'সে তো শ্বনেছি উন্মাদ।'

'না হে, এখন আর তার সে অবস্থা নেই। সে এখন শান্ত সদানন্দ বালক। দেখলে চোখ জ্বড়োয়।'

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল দ্বজনে। একেবারে ঠাকুরের ঘরে।

এই প্রথম দর্শন! এ কে! এ কি মান্স, না, শ্র স্বচ্ছ অক্ষর্প্পানন্দ আকাশ! একদ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মনে হল সমস্ত জীবনের স্থ-দ্বঃখ-মন্থন-ধন যেন বসে আছে সামনে।

কিন্তু এ কোথায় এলাম? কাঁসর-ঘণ্টা খোলকরতাল বেজে উঠেছে একসঙ্গে। দেবালয়ে আরতি হচ্ছে বৃঝি?

চলো আগে দেখে আসি মন্দির। দ্বাদশ শিবমন্দির। রাধাকান্তের মন্দির। আর এই বিভুবনজননী কার্ণ্যপূর্ণেক্ষণা ভবতারিণী।

মন্দির দেখে আবার ফিরল তারা ঠাকুরের ঘরে। ঘরের দরজা ভেজানো। পাশেই ব্লে-নি দাঁড়িয়ে। জল-খাবারের জন্যে ল্বাচ বরান্দ থাকে—এই সেই ব্লে-নি। মাঝে-মাঝে অসময়ে কোনো ভক্ত এলে যদি তার বরান্দ ল্বাচ খরচ হয়ে যায়, সে বকে অনর্থ করে। বলে, ওমা, কেমন সব ভন্দরলোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে আছে। সামান্য মিন্টিটাও পাই না?

পাছে এই সব কথা ছেলেদের কানে যায়, ঠাকুরের দার্ণ ভয়। এক দিন তেমনি খরচ হয়ে গেছে ল্বিচ, ঠাকুর প্রমাদ গ্রনছেন। নবতে চলে এসেছেন শ্রীমা'র কাছে। বলছেন, 'ওগো, ব্লেদর খাবারটি তো খরচ হয়ে গেল! এখন চটপট রুটিল্বিচ যা-হয় কিছ্ব করে রাখো, নইলে এক্ষ্বিন এসে বকাবিক করবে। দ্বর্জনিকে পরিহার করে চলতে হয়—'

ব্লেদকে দেখেই তো শ্রীমা'র মুখ চুন। বললেন, 'বোসো, তোমার খাবারটা তৈরি করে দি।'

থাক। ব্রেছে। ঢের হয়েছে। গরিবের উপরেই যত অত্যাচার। 'বেশিক্ষণ লাগবে না। এখুনি তৈয়ের করে দিচ্ছি।'

'আর তৈয়েরে কাজ নেই বাছা—এমনি দাও।'

শ্রীমা তথন সিধে সাজিয়ে দিলেন। ঘি ময়দা আলা পটল—কত কি।

সেই বৃন্দে-ঝি দরজায়। একট্ব বোধ হয় ঘাবড়ে গেল মাস্টার। বললে, 'হ্যাঁ গা¸ সাধ্বটি কি ভিতরে আছেন?'

'ভিতরে থাকবে না তো যাবে কোথায়?'

'কত দিন আছেন বলো তো এখানে?'

'আমি কত দিন আছি তার হিসেব কে রাখে ঠিক নেই—অন্যের হিসেব রাখতে যাব!'

মাস্টার দ্বিধা করল, তব্ব জিগগেস না করে পারল না। 'আচ্ছা, ইনি কি খ্ব বই-টই পড়েন?'

'ও সব তোমরা পড়ো।' ব্লেদ-ঝি ঝামটা মেরে উঠল : 'সব বই ওঁর মুখে-মুখে।' বই পড়ে না সে আবার কি রকম জ্ঞানী!

গ্রন্থ নয় হে, গ্রন্থি—গাঁট। শুব্ব পাণ্ডিত্যে মান্ব ভোলাতে পারবে, তাঁকে পারবে না। হাজার বই পড়ো, হাজার শেলাক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ছইতেও পারবে না। পণিডত খ্ব লম্বা-লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কেবল পাথিব স্বথে। যেমন শকুনি খ্ব উচ্চত ওঠে, কিন্তু নজর রয়েছে গো-ভাগাড়ে। শুধ্-পণিডতগ্বলো দরকোচাপড়া। না এ দিক না ও দিক।

তাই সংক্ষেপে করো। পি°পড়ের মতো বালিট্রকু ত্যাগ করে চিনিট্রকু নাও। শব্দার্থ না খ্রেজ মর্মার্থ খোঁজো। সাধ্রম্বে গ্রের্ম্ব্র জেনে নাও সেই মর্ম-স্থালের সংবাদ। এক জানার নাম জ্ঞান, অ্নেক জানার নাম অজ্ঞান।

এক দ্রুটে শ্বধ্ব পাথির চোথ দেখ। লক্ষ্যভেদের সময় অর্জ্বনকে দ্রোণাচার্য কী জিগগেস করলেন? জিগগেস করলেন, 'আমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছ? এই সব রাজা-রাজড়া, গাছ, গাছের ডাল-পালা, তার উপরে পাখি—দেখতে পাচ্ছ সব?' অর্জ্বন বললে, 'শ্বধ্ব পাথির চোখ দেখতে পাচ্ছ।'

যে শ্বধ্ব পাখির চোথ দেখে, সেই লক্ষ্যভেদ করে।

'বন্ধ ঘরে ইনি ব্রিঝ এখন সন্থে করছেন—' ব্রেদ ঝিকে জিগগেস করল মাস্টার। 'তোমার ব্রিদ্ধ কি গো! ঘরে ধ্রনো দিয়েছি। যাও না, ঘরে গিয়ে বোসো না।' ১৫৪ ঘরে ত্বকে প্রণাম করে বসল দ্বজনে। মাম্বলী দ্ব-চারটে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর। কথার ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। সেই তন্ময়তার মধ্যে শিথিল উদাসীন্য নেই, বরং রয়েছে আতীর একাগ্রতা। একেই ব্বিঝ ভাব বলে।

সিন্ধেশ্বর বললে, 'সন্ধের পর এমনি ওঁর ভাবান্তর হয়।'

তবে আরেক দিন সকাল বেলা আসব। দেখব প্রভাত-আলোয়।

শীতের সকাল। নাপিত এসেছে, ঠাকুর কামাতে যাচ্ছেন। গায়ে র্যাপার, ধার-গ্লো শাল্ম দিয়ে মোড়া, পায়ে চটিজ্মতো।

'তুমি এসেছ? আচ্ছা, বোসো আমার কাছে।'

দক্ষিণের বারান্দায় কামাতে বসলেন। কামাচ্ছেন আর কথা কইছেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন কাতর ভাবে। 'হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে বলতে পারো? তার বন্ধ অস্থে।'

'আমিও শুনেছি বটে।'

'তার অসম্থ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। রাত্রি শেষ প্রহরে উঠে আমি কাঁদি। বলি, মা, কেশবের যদি কিছমু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবা।'

মাস্টারের ব্বকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বললে, 'এখন বোধ হয় ভালো আছেন।'

'কেশবের জন্যে মা'র কাছে ভাব চিনি মেনেছি। কলকাতায় গেলে দিয়ে আসব সিদ্ধেশবরীকে।' বলে তাকালেন মাস্টারের দিকে। শ্বধোলেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে?'

'আজে হাঁ, হয়েছে।'

যন্ত্রণায় প্রায় চে°চিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে।' মাথা হে°ট করে বসে রইল মাস্টার। বিয়ে করা কি এতই দোষ?

আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'ছেলে হয়েছে?'

ব্বকের মধ্যেটা ঢিপ-ঢিপ করছে মাস্টারের। ভয়ে-ভয়ে বললে, 'আজে, হয়েছে একটি।'

'যাঃ, ছেলেও হয়ে গেছে।' আবার কাতরোক্তি করে উঠলেন। পরে বললেন স্নেহস্বরে, 'তোমার মধ্যে যে ভালো লক্ষণ ছিল। আমি কপাল চোখ এ সব দেখে ব্রুবতে পারি—'

জানো, মান্বের মন হচ্ছে সরষের প্রাটলি। সরষের পর্টলি ছড়িয়ে পড়লে কুড়ানো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি কামিনী-কাণ্ডনে মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়ানো দায়।

অনেকের কাছে দ্বী একেবারে শিরোমণি। বলে, আমাকে কত ভালোবাসে, কত সেবা-যত্ন করে, তাকে ছেড়ে যাই কেমন করে? শিষ্যকে গ্রের্ তাই এক ফন্দি শিখিয়ে দিল। একটা ওয়্ধের বড়ি দিয়ে বললে, এইটে খেলেই মড়ার মত হয়ে যাবি, তোর জ্ঞান থাকবে না। কিন্তু সব বেশ পাবি দেখতে-শ্রনতে। তার পর আমি এলে তোর চৈতন্য হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। শিষ্যের বাড়িতে

কাল্লাকাটি পড়ে গেল। ওগাে দিদি গাে আমার কি হল গাে, তুমি আমাদের কী করে গেলে গাে—বলে আছড়ে-আছড়ে কাঁদতে লাগল স্বী। লােকজন সব জড়াে হল। খাট এনে তাকে ঘর থেকে বার করবার যােগাড় করলে। কিন্তু বড়ির গ্রেণ লাশ এ'কে-বে'কে আড়ণ্ট হয়ে যাওয়াতে দরজা দিয়ে তা বের্চ্ছে না সিধেসিধি। তখন একজন একখানা কাটারি নিয়ে এল। দরজার চােকাঠ কাটতে আরম্ভ করলে। দর্ম-দর্ম শব্দ শর্নে স্বী ছ্টে এল অস্থির হয়ে। ওগাে, কী হয়েছে গাে! কী করছ গাে! ইনি বের্চ্ছেন না তাই দরজা কাটছি। অমন কম্ম করাে না গাে! স্বী চে'চাতে লাগল। আমি এখন রাঁড়-বেওয়া হল্ম, আমার আর দেখবার-শােনবার কেউ নেই। কটি নাবালক ছেলেকে মান্ম্ব করতে হবে। এ দর্মার গেলে তাে আর হবে না। ওগাে, ওঁর যা হবার তা তাে হয়ে গেছে, ওঁর হাত-পা কেটে বার করাে। ততক্ষণে গ্রুর্ এসে গিয়েছে। লাফিয়ে উঠল শিষ্য। হাঁক পাড়লে, তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে? এই বলে গ্রের্র সঙেগ বেরিয়ে গেল বাডি ছেডে।

জানো না ব্বিঝ, অনেক দ্বী আবার ৫% করে শোক করে। কাঁদতে হবে বলে গয়না নং খ্লে বাক্সের ভেতরে রেখে আসে। তার পর আছড়ে পড়ে কাঁদে—'ওগো দিদি গো, আমার কী হলো গো—'

এই দ্বা! এই সংসার!

'আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

মাস্টার ভরসা পেয়ে বললে, 'আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।'

যেন লেখাপড়া শিখলেই জ্ঞান!

ঠাকুর একট্র বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আর তুমি এক মদত জ্ঞানী!'

অহঙকার চূর্ণ হয়ে গেল মাস্টারের।

শোনো, বারে-বারে শোনো, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর

একজন একট্ব দ্রের বসে কে'দে ব্বক ভাসাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিগগেস করলেন,
তুমি এ সব কিছব্ব ব্বতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর, আমি শেলাক কিছব্ই ব্বতে
পার্রাছ না, আমি অর্জ্বনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জ্বন
কথা কইছেন।

জানতেও বই লাগে না, চিনতেও বই লাগে না। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও সম্ভব সে অক্ষর-জ্ঞান।

কলকাতা যাবার পথে বিষ্ণুপরে ইণ্টিশানে গাড়ির অপেক্ষা করছেন শ্রীমা। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী কুলি তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। কাঁদতে-কাঁদতে ল্বটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?'

তুই আমার মা জানকী। তোকে কত দিন ধরে খ্রুজছি। তুই এত দিন কোথায় ছিলি? মা তাকে শান্ত করলেন। বললেন, একটি ফ্ল নিয়ে আয়। ফ্ল নিয়ে কি করতে হবে বলে দিতে হল না কুলিকে। মা'র পাদপদেম নিবেদন করলে। মা তাকে দিয়ে দিলেন ইন্টমন্ত্র।

কেশবেরও বড় সাধ রামকৃষ্ণের পা দর্খানি ফর্ল দিয়ে পর্জাে করে। কিন্তু পাড়ার লােক, দলের লােক কি ভাববে এই ভেবে সাহস পায় না।

সেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল কেশবের।

কেশব বললে, আরো বল্ন।

तामकृष्य रटरम वललन, 'आत वलल मलपेल थाकरव ना।'

श्विश्वत निश्वाम रक्निन रक्शव। वन्नर्ल, 'তবে আর থাক মশাই।'

এই দল-দল করতেই দলা পাকিয়ে গেল। তুমি দল-দল করছ আর এদিকে তোমার দল থেকে লোক ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে।

'আর বলেন কেন মশাই। তিন বচ্ছর এ দলে থেকে আবার ও দলে চলে 'গেল। যাবার সময় আবার গালাগাল দিয়ে গেল—'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে-তাকে চেলা করলে কি হয়?' যতক্ষণ মোড়াল করছ ততক্ষণ মা আসে না। মা ভাবে ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।

যে ভাবছে, আমি দলপতি, দল করেছি, লোকশিক্ষা দিচ্ছি, সে কাঁচা আমি। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকলানি করে। মধ্য যতক্ষণ না পায় ততক্ষণই ভনভনানি করে মাছি। তুমি এখন ও সব ছাড়ো। পাকা ঘি, পাকা আমি হও। সালিশি-মোড়াল তো অনেক করলে, এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশি করে মন দাও। বলে, কার দল কে করে। দল ভাঙে তো তোমার কি। বলে, লাক্ষায় রাবণ মলো, বেহন্লা কেণ্দে আকুল হলো।

তুমি দলে নও, তুমি শতদলে।

কিন্তু কিছ্বতেই প্ররোপ্রবি হয় না কেশবের। সিদ্ধি মুখে নিয়ে শ্বধ্ব কুলকুচোই করলে, পেটে ঢোকালে না। পেটে না ঢোকালে কি নেশা হবে?

অহেতুকী ভক্তি না হলে কি মিলবে ভগবানকে?

কেশব উপাসনা করছে। বলছে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে চিকের ভেতর যারা আছে তাদের হবে কি! বেশি দ্রে এগোতে চেয়ো না—বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যাবে। তবে এক কর্ম কোরো। মাঝে-মাঝে ডুব দিয়ো, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।'

রামকৃষ্ণকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কেশব। অনেক ফ্রল নিয়ে এসেছে। অনেক ফ্রল দিয়ে প্রজা করবে রামকৃষ্ণকে। প্রাণ ঢেলে প্রজা করবে।

তাই করলে কেশব। কিন্তু-

কিন্তু প্জা করবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করলে। বন্ধ করলে, পাছে তার পাড়ার লোক, তার দলের লোক টের পায়। মনে-মনে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ও যেমন দরজা বন্ধ করে প্রজা করলে, তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে!'

কিন্তু বিজয়? মৃত্ত অংগনে সকলের চোখের সামনে ঠাকুরের পাদম্লে লাটিয়ে পড়ল। ঠাকুরের পা দাখানি ধরলে নিজের বাকের মধ্যে। রক্তমাখা প্রাণপাণ্ডপ অর্ঘ্য দিলে ঠাকুরকে।

মহিমা চক্রবতী জিগগেস করলে, 'বহু তীর্থ করে এলেন, দেখে এলেন অনেক দেশ, এখন এখানে কী দেখলেন বলুন।'

'কি বলবো।' অশ্রভরভর বিজয়ের কণ্ঠম্বর : 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোনো-কোনো জায়গায় এরই এক আনা, দ্ব আনা, বড় জোর চার আনা—এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ যোলো আনা দেখছি।' 'দেখ বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে। যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি পরমহংস কিনা।'

নিজের কথা শ্নেবে না বিজয়। পরের কথা, একের কথা, প্রত্যক্ষের কথা শ্নেবে। বললে, 'এখানেই ষোলো আনা।'

'কেদার বললে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেল্ম।' মহিমা বললে, 'পেটভরা কি! উপছে পড়ছে।'

হাত জোড় করল বিজয়। বললে, 'বৃ্ঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না।' ভাবার্ট অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।'



রঙ্গন আর জ্বই ফবল দিয়ে মালা গে'থেছেঁ সারদা। সাত-লহর গোড়ে মালা। বিকেল বেলা গে'থে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কু'ড়িগবলি ফবটে উঠেছে। মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। জগদম্বার গলার গয়না খবলে রেখে পরানো হল ফবলের মালা।

রামকৃষ্ণ দেখতে এসেছে ভবতারিণীকে। আহা এ কি র্প! একদিকে নিক্ষের মতো কালো আকাশ, তার গায়ে স্বেশিয়ের ছিটে-লাগা শাদা সম্দ্রের ঢেউ। ভাবে একেবারে বিভার রামকৃষ্ণ।

সেই যে ছ-বছর বয়সে প্রথমে দেখেছিল সর্ আল-পথ দিয়ে মাঠে যেতে-যেতে। কাজল কালো আকাশের কোলে সিতপক্ষ বকের বলাকা।

'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই মানিয়েছে!'

एयन जीवन-भृजात कालाकूलि। भावशास क्रेम्वतान् तालात तिख्या।

'কে গে'থেছে রে এমন মালা?' চারদিকে তাকালো রামকৃষ্ণ।

'আর কে!' পাশেই ছিল ব্লে-ঝি, টিপ্পনি কাটল।

রামকৃঞ্চের ব্রঝতে আর বাকি নেই, কে! সে ছাড়া আর কার এমন শ্ব্রুতা, কার এমন চিকণ-গাঁথন। ভক্তির স্কুগন্ধে গদগদ হয়ে আছে সারল্যের হাসিটি।

"আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস।' স্নেহের আনন্দে উছলে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

ব্রন্দে-ঝি ডাকতে গেল সারদাকে।

লম্জায় জড়িপটি খেয়ে গেল। মন্দিরে কেউ আর নেই তো এ সময়?

নেই। তা ছাড়া ঠাকুর যখন ডেকেছেন—

কিন্তু মন্দিরের কাছে আসতেই দেখল স্বরেন মিত্তির, বলরাম বোস, আরো কে কে, আসছে এদিকে। হয়েছে! এখন তবে কোথায় যাই! কোথায় ল্বকোই। ব্লের আঁচল টেনে ধরে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢাকা দিল সারদা। কোনো রকমে একটা আড়াল রচনা করে পিছনের সির্ভিড় দিয়ে উঠতে গেল।

আশ্চর্য, ঠিক নজর রেখেছে রামকৃষ্ণ। বলে উঠল, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছনুনি উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস।'

বলরাম বাব্দুরা সরে দাঁড়ালো। সারদা উঠে দাঁড়ালো। ভাবে-প্রেমে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

সেবার সির্ণড় দিয়ে উঠতে সত্যি-সত্যিই কিন্তু পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা। দ্বধের বাটি নিয়ে সির্ণড় দিয়ে উঠছেন—বাটিতে আড়াই সের দ্বধ। ঠাকুরের তখন অস্বখ, আছেন কাশীপ্রের বাড়িতে। হঠাৎ কি হল, মাথা ঘ্বরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। দ্বধ তো গেলই, পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন আর বাব্রাম কাছে পিঠে কোথাও ছিল, ছ্বটে এসে ধরলে মাকে।

ঠাকুর শ্বনতে পেলেন। ডাকিয়ে আনলেন বাব্রামকে। বললেন, 'তাই তো— এখন তবে আমার খাওয়ার কি উপায় হবে?'

ঠাকুর তখন মন্ড খান। সে-মন্ড তৈরি করে দেন শ্রীমা। রোজ উপরের ঘরে গিয়ে খাইয়ে আসেন ঠাকুরকে।

'এখন তবে কে আমার মন্ড রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'

শ্রীমা'র পা বিষম ফর্লে উঠেছে, নিদার্ণ যন্ত্রণা। ওঠা-চলা সম্ভবের বাইরে। গোলাপ-মা রে°ধে দিচ্ছে মন্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে।

একদিন বাব্রামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘ্রিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, 'ওকে একবারটি এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' বাব্রাম তো অবাক। পা ফেলতে পারেন না মাটিতে, সি'ড়ি বেয়ে। আসবেন কি করে উপরে?

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'একটা ঝ্রিড়র মধ্যে ওকে বসিয়ে দিব্যি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি।'

নরেন আর বাব্বরাম উচ্চকপ্ঠে হেসে উঠল।

ব্যথাটা একট্র কম পড়তেই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমা। নরেন-বাব্রামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে তোমরা ধরে-ধরে নিয়ে যাও উপরে। হ্যাঁ, খ্ব পারব আমি। ওঁকে নিজের হাতে খাইয়ে আসি।'

বাব,রাম আর নরেন মাকে নিয়ে চলল ধরে-ধরে।

কিন্তু সেবার যখন ঠাকুরের হাত ভেঙেছিল তখন কী হয়েছিল?

জগন্নাথকে মধ্বর ভাবে আলিখ্যন করতে গিয়েই ঠাকুর পড়ে গেলেন। ভেঙে গেলা বাঁ-হাত। এর দ্ব-একদিন আগেই সারদার্মাণ ফিরেছে দেশ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে না ফিরতেই এই অঘটন।

'কবে রওনা হয়েছিলে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'বেস্পতিবার।'

'বেলা তখন কত?'

হিসেব করে দেখা গেল, বারবেলা।

আর কথা নেই। ঠাকুর বললেন দ্ঢ়স্বরে, 'বিষ্ণবারের বারবেলায় রওনা হয়ে। এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।'

আর কথাটি নেই। সারদা ফিরে চলল দেশে। যাত্রা বদলে আসতে।

তুমি ষেমন বলো তেমনি চলি। তোমার যাতে আরাম তাতেই আমার আনন্দ।
বৃক্ষ হয়ে যদি বসতে বলো, বসি। আকাশ হয়ে যদি বলো ওড়ো, উড়ে বেড়াই।
বৃক্ষ আর আকাশ, দুইই আমার আশ্রয়।

মথ্বরবাব্র দেওয়া পিণ্ডিতে রামকৃষ্ণ বসে আর সারদা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। সারদা তন্ময় হয়ে দেখে, গা থেকে যেন জ্যোতি বের্চ্ছে। আর কী রঙ! যেন হরিতালের মত! বাহ্তে সোনার ইন্টকবচ, তার সন্ধে গায়ের রঙ যেন মিশে গেছে।

ঠাকুর তখন দেহ রেখেছেন, ঠাকুরের ইণ্টকবচ তখন গ্রীমা'র হাতে। ট্রেনে ব্নদাবন যাচ্ছেন গ্রীমা, দেখতে পেলেন জানলার বাইরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। শর্ধর দাঁড়িয়ে নয়, জানলা দিয়ে মর্খ বাড়িয়ে দিয়েছেন ভিতরে। বলছেন, 'কবচটি য়ে সংগ্ন-সংগে রেখেছ, দেখো যেন না হারায়।'

মা'র যে হাতখানিতে কবচ ছিল তা বোধ হয় জানলার উপরে অনাব্ত ছিল। দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাই সাবধান করে দিলেন।

আগে একবার সত্যিই গিয়েছিল হারিয়ে। সেই কবচ পর্জো করতেন শ্রীমা। একবার ঠাকুরের এক তিথিপ্জার দিন ফ্ল-বেলপাতার সঙ্গে তাকেও ফেলে দিয়েছিল গঙ্গায়। কার্র খেয়াল ছিল না। কিন্তু যাঁর কবচ তাঁর খেয়াল ১৬০



আছে। ভাঁটায় জল যখন কমে গেল, তখন গণগার পারে খেলতে গেল হ্রিষ, বলরামের ছেলে। দিব্যি পেয়ে গেল ইণ্টকবচ।

যা হারাবর্ত্তি নয় তা কে হরণ করে। নিশীপ রাত্রে নিজের হাতে যদি ঘরের আলো নিবিয়েও ফেলি, বাইরে চেয়ে দেখি ধ্রবতারার জ্যোতিটি তুমি ঠিক জেবলে রেখেছ!

পরনে ছোট তেল-ধর্নতি, থস-থস করে গণ্গায় নাইতে যায় রামকৃষ্ণ। কাচের উপর রোদ লেগে যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনি তার গা থেকে একটা আভা ছিটকে পড়ছে চারদিকে। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না।

রামকৃষ্ণের জন্যে রাঁধে সারদা। যদিও পরিহাস করে বলে, শ্রীনাথ হাতুড়ে, তব্ব সারদার রাম্নাচিতেই রামকৃষ্ণের অন্তরের র্নুচি। সজনে খাড়া বা পলতা শাক যেটি যখন রাঁধে সারদা, সেটিই একান্ত মনের মতন হয়ে ওঠে। স্বাদ আর প্রুণ্টির স্বাভাবিক মিতালি। রাত্রে দ্ব-একখানি লন্চি আর একট্ব স্নুজির পায়েস। কাশীপ্ররে তুলোর মতন নরম করে মাংসও রেংধে দিয়েছেন শ্রীমা।

'আমি যখন ঠাকুরের জন্যে রাঁধতুম কাশীপনুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম। কখানা তেজপাতা আর অলপ খানিকটা মশলা। তুলোর মতন সেম্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।'

থালার উপর টিপে-টিপে ভাত বেড়ে দের সারদা। যাতে একট্র কম দেখার। বেশি ভাত দেখলে আঁংকে ওঠে রামকৃষ্ণ। তাই সর্রটি করে দের টিপে-টিপে। দ্বধের বেলায়ও তাই। আধ সের করে রোজ-বাঁধা। কখনো-সখনো একট্র বেশি দিয়ে যায় গরলা। সেটাকে ফ্রটিয়ে ঘন করে রাখে। সর করে। সর ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। এমনি করে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে খাওয়ায় সেই সদানন্দ শিশ্বকে। কিন্তু কিছ্বতেই লোভ নেই সেই শিশ্বর। একদিন একটা সন্দেশ মুখে প্রের দিতে গিয়েছিল সারদা, রামকৃষ্ণ বললে, 'ওতে আর কি আছে? সন্দেশও যা মাটিও তা।' শ্বধ্ব নারকেলের নাড়্ব আর জিলিপির উপর একট্র পক্ষপাত।

'ঠাকুর নারকেলের নাড়্ব ভালোবাসতেন।' এক স্ফ্রী-ভক্তকে বললেন এক দিন শ্রীমা; 'দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে।'

আর জিলিপি?

কেশব সেনের বাড়িতে খেতে বসেছেন ঠাকুর। খাওয়া হয়ে গিয়েছে—হাত তুলে বসেছেন পাত থেকে। আর খাবেন না, শত সাধাসাধি করলেও না। এমন সময় জিলিপি এসে উপস্থিত। আর যায় কোথা! ঠাকুর তুলে নিলেন জিলিপি। এ হচ্ছে বড়লাটের গাড়ি। ঠাকুর প্রসন্ম চোখে হাসলেন। বড়লাটের গাড়ি দেখলে রাস্তা যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তেমনি জিলিপি দেখে ভরা পেট হালকা হয়ে যাছে। জিলিপির সঙ্গে কার কথা! জিলিপি হচ্ছে অম্তের লিপি! সেই শিশ্কালের অকৃত্রিম স্ক্রাদের সংবাদ। সেই কামারপ্রকুরের সত্য-ময়রার দোকান। খাবার জায়গা হয়েছে রামকৃষ্ণের। নহবৎ থেকে থালা হাতে নিয়ে আসছে সায়দা। ভক্তরা সব এখন সরে যাও। সিউড় থেকে বারান্দায় পা দিয়েছে, কোখেকে এক ১১(৬৮)

মেয়ে-ভক্ত হাঁ-হাঁ করে ছ্বটে এল। 'দাও মা আমাকে দাও।' বলে প্রায় জোর করেই সারদার হাত থেকে টেনে নিল থালা। রামকৃষ্ণের আসনের কাছে ধরে দিয়ে সরে গেল। সারদা বসল এক পাশে। রোজ এমনিই এসে বসে। রামকৃষ্ণের খাওয়া দেখে। খেয়ে যে স্বাদ রামকৃষ্ণ পায় তারও চেয়ে সারদা অধিকতর পায় না-খেয়ে।

'তুমি এ কি করলে?' আসনে বসেই বললে রামকৃষ্ণ, 'আমার খাবার নিজে না নিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? তুমি কি ওকে জানো না?'

একটা কলঙ্ক ছিল মেয়েটির। সারদা বললে, 'জানি।'

'জানো তো, দিলে কেন? এখন আমি খাই কি করে?'

মেয়েটির হাতের সেই আকুলতাটি বৃঝি মনে পড়ল সারদার। বললে, 'আজকে খাও।'

'তবে বলো, আর কোনো দিন আর কার্ হাতে দেবে না আমার খাবার?' সারদা জোড় হাত করল। বললে, 'ওটি আমি পারব না। যে কেউ চাইলেই আমি

ছেড়ে দেব ভাতের থালা।'

কর্ণাময়ীর এ আরেক অমৃত-পরিবেশন। আমার ভালোবাসার সংগে আর যদি কেউ তার ভক্তির স্বাদটি মিশিয়ে দিতে চায় তা আমি বারণ করি কি করে?

'তবে চেণ্টা করব খ্ব।' সারদা বললে গাঢ়স্বরে, 'যাতে আমিই বরাবর নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারি।' খুশি মনে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কাশীপর্রে ঠাকুরের জন্যে শামর্কের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুরের ইচ্ছে শ্রীমাই তা রান্না কর্ক। শ্রীমা বললেন, 'ও আমি পারব না।'

'কেন কি হল?'

'ওগ্নলো জীয়ন্ত প্রাণী, চলে বেড়ায়। ওদের মাথা আমি ইট দিয়ে ছেচতে পারব না।'

'সে কি? আমি খাব, আমার জন্যে করবে!'

তখন, কি আর করা, রোক করে করতে লাগলেন শ্রীমা।

'মা, ঠাকুরকে অম্ন ভোগ দেব কি?' জিগগেস করলেন এক স্থা-ভক্ত।

'হ্যাঁ, দেবে বৈ কি। তিনি শ্বকতো খেতে ভালোবাসতেন। গাঁদাল, ডুম্বর, কাঁচকলা—'

'মাছ ভোগ দেব কি?' কুণ্ঠা-ভরা জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

'হাাঁ, তাও দেবে। তিনি সেম্ধ চালের জাত খেতেন, মাছও খেতেন। অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে। আর যেমন করে হোক তিন তরকারি ছাড়া ভোগ দেবে না—'

তারপরে পান সাজে সারদা। রামকৃষ্ণের মশলা এলাচ লাগে না। শাদাসিধে সাজা পানেই অন্তর্গে স্বাদ। পান সাজছে নহবতে বসে। কতগ্নলো বেশ ভালো করে এলাচ-মশলা দিয়ে, কতগ্নলো শ্ব্ব শ্প্রি-চুন দিয়েই। যোগেন বসে ছিল পাশে। জিগগেস করলে, 'কই এগ্নলোতে মশলা-এলাচ দিলে না? ওগ্নলো বা কার, এগ্নলোই বা কার?' সারদা বললে, 'যেগ্নলো ভালো, এলাচ-দেওয়া, সেগ্নলো ভস্তদের। ওদেরকে আপনার করে নিতে হবে, তাই একট্র আদর-যত্নের ছিটেফোঁটা ওগ্নলোতে। আর এলাচ-মশলা ছাড়া এগ্নলো—এগ্নলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার আছেনই।' তোমাকে ভালো ভাষায় ভোলাব না, তোমাকে ভালোবাসায় ভোলাব। তোমার জন্যে আমার কোনো সাজ-সম্জা নেই, আমার এই সারল্যট্রকুই আমার একমাত্র ভূষণ। আমার তো ঘোষণা নয়, আমার আহ্বান। অকপট না হলে তোমার কপাটপাটন হবে না যে।

আহারান্তে রামকৃষ্ণ ছোট খার্টটিতে এসে বসে। তামাক খায়। সারদা এসে পা টেপে। শেষকালে, সারদার চলে যাবার আগে সারদাকে আবার প্রণাম করে রামকৃষ্ণ।

সন্ন্যাসী-স্বামীর একটি পরিত্যক্তা স্ত্রী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। একট্র সাজগোজ করতে চায় বলে তার উপর তার শাশ্র্রির বড় কড়া শাসন। শ্রীমা তাই বলছেন দ্বঃখ করে: 'আহা, ছেলেমান্ব্র বাে, তার একট্র পরতে-খেতে ইচ্ছে হয় না? একট্র আলতা পরেছে তা আর কি হয়েছে? আহা, ওরা তাে স্বামীকে চােখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তাে তব্র চােখে দেখেছি, সেবাায়র করেছি, রেপ্ধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেয়েছি কাছে, যখন বলেনিন, দ্বাসাস পর্যন্ত নামিইনি নবত থেকে। দ্বে থেকে দেখে পেয়াম করেছি—'

সাজতে সারদাও ভালোবাসে।

'কেন বাসবে না? ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই তো ভালোবাসে সাজতে।' বললে রামকৃষ্ণ। নিজে টাকা-কড়ি ছ‡তে পারে না, তাই ডাকালো হৃদয়কে। 'দ্যাখ তো, তোর সিন্দর্কে কত টাকা আছে। ওকে ভালো করে দর ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।' সিন্দর্ক থেকে তিনশো টাকা বের্লো। তাই দিয়ে তাবিজ হল সারদার। রামকৃষ্ণের মাইনে নিয়ে হিসেবে কি গোল করেছিল খাজাণ্ডি। কম দিয়েছিল। তাই নিয়ে এক দিন বললে সারদা, 'খাজাণ্ডিকে গিয়ে বলো না—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'ছি-ছি, হিসেব করব?'

হিসেব পচে যায়।

এদিকে সর্বাহ্ব ত্যাগা, অথচ সারদার জন্যে ভাবনা। এক দিন তাকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার ক'টাকা হলে হ্বাতখরচ চলে?'

भ्रूथ नामात्ना भातमा। वलत्न, 'भाँठ-ছ টाका रत्नरे हत्न।'

তারপর, হঠাৎ আরেক অশ্ভূত জিজ্ঞাসা : 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?'

এবার লঙ্জায় আর বাঁচে না সারদা। কি করে বালি! এ কি একটা বলবার মত কথা! কিন্তু রামকৃষ্ণ ছাড়ে না। জিগগেস করে বারে-বারে। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সারদা বললে, 'এই পাঁচ-ছখানা খাই।'

তারপর আরো একট্র অন্তর্জ্য হয় রামকৃষ্ণ। বলে, 'ব্রনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে-মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।' এক দিন ক'টা পাট এনে দিলে সারদাকে। বললে, 'এগ্রাল দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। আমি সন্দেশ রাখব লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।'

সারদা শিকে পাকিয়ে দিল। ফে সোগ্লো দিয়ে থান ফেলে বালিশ কর্মলে।
কোনো জিনিস অপচয় হতে দেয় না সারদা! যত সামান্য জিনিস হোক, যত্ন করে
রেখে দেয়, কাজে লাগায়। বলে সেই অপর্ব কথা: 'যাকে রাখো সেই রাখে।' পটপটে
মাদ্র পেতে ফে সোর বালিশে মাথা রেখে সারদা শোয়। দিব্যি ঘ্রম আসে।
পাড়াগে য়ে মেয়ে, সারদার জন্যে বড় ভাবনা রামকৃষ্ণের। কোথায় না জানি শোচে
যাবে, নিশ্দে করবে লোকে, তখন ভারি লজ্জা পাবে বেচারী! কিন্তু আশ্চর্য,
কখন যে কি করে, কাকপক্ষীও টের পায় না।

'বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলমে না।' বলে ফেলল রামকৃষ্ণ।

কথাটা সারদার কানে যেতেই মুখ শ্বিকয়ে গেল। ওমা, এখন কী হবে! ঠাকুর যা মনে-মনে চান তাইই মা ওঁকে দেখিয়ে দেন। এখন তো তবে এক দিন তাঁর চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাব! এখন উপায়? আকুল হয়ে ভবতারিণীকে ডাকতে লাগল সারদা। 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা করো।'

এমন মা, বিপন্না মেয়ের দায় মোচন করলে। দুই পাখা দিয়ে ঢেকে রাখল মেয়েকে। কত বছর ধরে আছে সারদা, এক দিনও কার্ম্ব সামনে পড়ল না।

রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসে। জপে বসে আর কোনো হ'্ন থাকে না। সেদিন জ্যোৎসনা রাত, নবতে সি'ড়ির পাশে বসে জপ করছে সারদা। চারদিকে র্ম্ধেশ্বাস স্তব্ধতা। ধ্যান খ্ব জমে গিয়েছে। ঠাকুর কখন বটতলায় গেছেন টেরও পার্য়ান। অন্য দিন জ্বতোর শব্দে টের পায়, আজ তাও নয়। লালপেড়ে শাড়ির আঁচল খসে বাতাসে উড়ে-উড়ে পড়ছে, খেয়াল নেই। তন্ময়তার প্রতিম্তি। যখন ধ্যান ভাঙল তাকালো চাঁদের দিকে। হাত জোড় করলে। বললে, 'তোমার ঐ জ্যোৎসনার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'



'আজ নরেন এখানে খাবে।' ঠাকুর বললেন এসে নবতে। 'বেশ ভালো করে রাঁধো।' মুগের ডাল আর রুটি করল সারদা। তাই খেল নরেন এক পেট। খাবার পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'ওরে কেমন খেলি?' 'বেশ খেল্ম। যেন রুগীর পথ্য।'

ঠাকুর ব্যুদ্ত হয়ে উঠলেন। নবতের উদ্দেশে চে চিয়ে বললেন, 'ওকে ওসব কি রে'ধে দিয়েছ? ওর জন্যে ছোলার ডাল আর মোটা-মোটা রুটি করে দেবে।' তাই আবার করে দিল সারদা। তাই আবার খেল নরেন।

'নরেনের হচ্ছে ব্যাটাছেলের ভাব। নিরাকারের ঘর। প্রব্রেষর সন্তা! ও হচ্ছে প্রব্রুষ-পায়রা। প্রব্রুষ-পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়।' কিন্তু মেয়ে-ভাব প্রকৃতি-ভাব কার? বাব্রুরামের। ওর হচ্ছে প্রেমের ঘর। কিন্তু নরেন আর আসে না কেন? কেন দেখা দিয়ে আবার ল্র্কিয়ে থাকে? নরেন আর্সেনি কিন্তু সেদিন বাব্রুরাম এসে উপস্থিত।

যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন যদি কেউ বলত, 'তোর এমন বাব্রর মত চেহারা, তোকে একটি ট্কেট্কে স্কুদরী বউ এনে দেব,' অমনি কচি-কচি দর্টি হাত নেড়ে অসম্মতি জানাত, 'ও কথা বোলো না—ম'য়ে যাব, ম'য়ে যাব।' সেই বাব্রাম। বড় বোন কৃষ্ণভাবিনী। শ্যামবাজারের বলরাম বোসের স্বাী। ঠাকুরের রসদদার

বড় বোন কৃষ্ণভাবিনী। শ্যামবাজারের বলরাম বোসের স্থা। ঠাকুরের রসদদার বলরাম বোস।

'যখন আসবে এখানকার জন্যে কিছ্ম নিয়ে এস। শ্ব্ধ্ হাতে আসতে নেই।' এ কথা এক দিন বলেছিলেন বলরামকে। আর যায় কোথা! প্রতি মাসে ডালা পাঠায় বলরাম।

কেশবও যখন আসে হাতে করে কিছ্ব নিয়ে আসে। অন্তত একটি ফ্রল।
শ্যামবাজারে যদ্ব পশ্চিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়েছে বাব্রাম। থাকে
খ্রেড়ার বাড়িতে। পাঠশালায় সহপাঠী কালীপ্রসাদ। স্বামী অভেদানন্দ।
সেইখান থেকে চলে এসেছে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। মাস্টারমশায়ের
ইস্কুলে। ঠিক অঙ্কুরটি উড়ে এসে পড়েছে ঠিক মাঠটিতে।

গণগাপারে সাধ্বসন্নেসী খ্র্জে বেড়ায় বাব্রাম। কতই দেখে কিন্তু মনের মতনটিকে দেখে না। যাকে দেখে আর জিগগেস করতে হয় না, এ কে—সেই জিজ্ঞাসাতীতকে।

ঘ্ণাক্ষরেও জানে না তেমন একজনকে দেখেছে তার ভণ্নিপতি। দেখেছে তার মা। এমন কি তার দাদা তুলসীরাম।

'কোথায় অমন সাধ্ব খ্ৰুজে বেড়াচ্ছিস?' এক দিন তাকে বললে তুলসীরাম। 'যদি সত্যিকার সাধ্ব দেখতে চাস তুবে দক্ষিণেশ্বরে যা! দেখে আয় রামকৃষ্ণ-দেবকে।'

রামকৃষ্ণের কথা শর্নেছে বাব্রাম। পড়েছে খবরের কাগজে। জোড়াসাঁকার এক হরিসভায় এক দিন ব্রিঝ তাঁকে দেখেওছিল দ্র থেকে। কিন্তু তাঁর কাছে যাই কেমন করে? কে নিয়ে যায়!

শব্ধব্ একবার মনে করো, যাবে, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। ছেলে যদি বাপের কাছে যেতে চায়, বাপ টাকা পাঠিয়ে দেয়, লোক পাঠিয়ে দেয়। তোমার কাছে যাব—একবার শব্ধব্ একটি খবর পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর দেখতে হবে না। তিনি পাঠিয়ে দেবেন যান-বাহন লোক-লম্কর টাকা-পয়সা। রাখালকে চিনত, তাকে বললে খুলে মনের কথা।

'আমি তো যাই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?' রাখালের হাত চেপে ধরল বাব্রাম।

কিন্তু যাবে কি করে? পায়ে হে°টে না নৌকোয়? যাবে তো ফিরবে কি করে? যদি ফিরতে না পাও, খাবে কি? শোবে কোথায়? কোনো প্রশ্ন নিয়েই আর মাথা ঘামায় না বাবনুরাম। ঠিকানা জানা হয়ে গেছে। ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন দিশারী।

শনিবার ইস্কুল ছন্টি হলে দন্ই বন্ধন চলে এল হাটখোলার ঘাটে। রামদয়াল চক্রবতীও এসেছে দেখছি। হোর্রামলার কোম্পানিতে চাকরি করে রামদয়াল, থাকে বলরামের বাড়িতে। সেও দক্ষিণেশ্বরের যাত্রী।

পেণছাতে সেই সন্ধে। ঠাকুর ঘরে নেই।

রাখাল কখন চলে গেছে মন্দিরের দিকে। বাব্রামকে বসে থাকতে বলে গেছে, তাই বসে আছে বাব্রাম। বসে আছে প্রার্থনার মত। প্রসাদের জন্যে যে প্রতীক্ষা তাই প্রার্থনা।

কতক্ষণ পরে রাখালের কাঁধে হাত রেখে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ঘরে ঢ্বকছেন। টলছেন মাতালের মত। হতবাকের মত তাকিয়ে রইল বাব্রাম। চোখের সামনে এ কে নয়নভুলানো!

ছোট খাটটিতে বসলেন ঠাকুর। রামদয়াল পরিচয় করিয়ে দিল।

'বলরামের আত্মীয়? তা হলে তো আমাদেরও আত্মীয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন বাব্রামকে। 'এসো তো, আলোয় এসো তো একটিবার, তোমার ম্খখানি দেখি।'

ঘরের কোণে মিটমিটে একটি দীপ জবলছে। সেইখানে বাব্রামকে টেনে আনলেন ঠাকুর। বাব্রামের ভক্তিনম কিশোর মুখখানি দেখলেন একদ্ছেট। বললেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!' পরে তার হাতখানি টেনে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে। ওজন নিলেন। বললেন, 'বেশ।'

বাব্রামকে দেখলাম—দেবীম্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ওর দেহ শ্বদ্ধ— ওর হাড় পর্যন্ত শ্বদ্ধ। একটা কিছ্ব করলেই ওর হয়ে যাবে।

পরে এক দিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'দেহরক্ষার বড় অস্ক্রিধে হচ্ছে। বাব্রাম এসে থাকলে ভালো হয়। নেটো তো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো। আর রাখাল? রাখালের এমন স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমাকেই তাকে জল দিতে হয়। আমার সেবা বড় সে আর করতে পারে না। তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়িতে হাঙগামা হতে পারে। আমি যখন বলি চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন না। রাখালকে দেখে কাঁদে, বলে, বেশ আছে।'

তাই এক দিন যখন মাকে নিয়ে বাব্রাম গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর বললেন মাতিখ্যনী দেবীকে. 'তোমার এই ছেলেটি আমাকে দেবে?'

মাতিঙ্গিনী দেবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। বললেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

বাব্রামের দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করে ঠাকুর আবার বসলেন ছোট খাটে। হঠাৎ রাম্দয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন স্নেহাকুল কপ্ঠে, 'ওগো নরেনের খবর জানো? সে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।' বললে রামদয়াল।

'এখানে অনেক দিন আসে না। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কেন আসে না— এক দিন আসতে বোলো।'

কান্ছাড়া গীত নেই, ঈশ্বর ছাড়া কথা নেই। কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গেল।

অম,তময়ী কথা।

নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছ্ব বর নাও। নারদ বললেন, রাম, আমার আর কি বাকি আছে? কি বর নেব? তবে যদি একান্তই দেবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদেম শ্রুখাভিন্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ম্বুধ না হই। রাম বললেন, নারদ, আর কিছ্ব বর নাও। নারদ আবার বললেন, রাম, আর কিছ্ব চাই না, যেন তোমার পাদপদেম শ্রুখা-ভিন্তি থাকে এই করো।

যেখানে ভক্তি সেখানেই ভগবান।

লক্ষ্যণ রামকে জিগগেস করলেন, রাম, তুমি কত ভাবে কত রুপে থাকো, কির্পে তোমায় চিনতে পারব? রাম বললেন, ভাই, একটা কথা জেনে রাখো। যেখানে উজি তা ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উজি তা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কার্ব এর্প ভক্তি হয় নিশ্চয় জেনো সেখানে ভগবানের আবিভাব। ঠাকুরের তো সেই অবস্থা। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। তবে কি এইখানেই ঈশ্বরসাক্ষাৎ? বাব্রমকে ঠাকুর যখন আত্মীয় বললেন তখন তার মানে কি বাব্রমা ঠাকুরের ভক্ত? অন্তরগ্রাদের একজন?

রাত দশটা বেজে গেছে। ঠাকুর বললেন, এবার খেয়ে নাও সকলে।
রামদয়াল আর বাব্রাম বারান্দায় শ্বলো। রাখাল ঠাকুরের সংগ্য এক ঘরে।
শয়ন যেন সাঘটাংগ প্রণাম এই শ্বর্মনে হতে লাগল বাব্রামের। যেন বা মাতৃআন্ধে মাথা রেখে শিশ্বর মতো ঘ্রাময়ে আছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিগ্
ে
শান্তি। যেন কোন গভীরের দেশে এসে সহজ বিশ্রাম পেয়েছে আজ।
'ওগো ঘ্রম্বলে?'

অতন্দ্র মধ্যরাগ্রিই হঠাৎ কর্মণ স্বরে কে'দে উঠল নাকি?

বাব্রাম চোথ চাইল, দেখল ঠাকুর। বালকের মত পরনের কাপড়খানি বগলের নিচে ধরা। রামদয়ালের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন।

म्द्रज्ञत घ्रम रफरल উঠে বসল। वलरल, 'আজে না, घ्रम्होंन।'

'ওগো আমার ঘ্রম আসছে না। নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভেতরটা মোচড়

দিচ্ছে! যেন জোরে কে গামছা নিংড়োচ্ছে ব্রকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো?'

'আজে, ভোর হোক। ভোর হলেই তাকে আমি সংবাদ দেবো।' বললে রামদয়াল। 'তাই কোরো। শ্ব্ধ্ব একবারটি একট্ব চোখের দেখা। তাকে মাঝে-মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'

এই বৃঝি ভগবানের কালা। বাব্রাম দেখতে লাগল, শ্বনতে লাগল। ভক্তই শ্ব্ধ্
ভগবানের জন্যে কাঁদে না, ভগবানও বিনিদ্র রাত্রি জেগে ভক্তের জন্যে অশ্রবর্ষণ
করে। ভক্ত না থাকলে ভগবানও অনর্থক। যিনি কবি তাঁর একটি রিসক পাঠক
চাই। এই রিসকটি না থাকলে সমস্ত রসসম্বদ্রই শ্বন্থক। সমস্ত কবিতাই মাটি।
শ্বধ্ব ভগবান নন ভক্তও কঠোর হতে জানে। আর সেই ভক্তকে দ্রবীভূত করবার
জন্যে ভগবানের এই বিগলিত কালা।

বাব্রাম ভাবতে লাগল, কী নিষ্ঠ্র না-জানি এই নরেন্দ্রনাথ!

শ্বধ্ব কি এক দিন না এক রাত্রি? ভালোবাসার কি দিন-রাত্রি আছে? কান্নার কি ক্ষান্তি আছে কোনো কালে? এক দিন শেষে মা'র মন্দিরে গিয়ে ধন্না দিলেন। মা গো, তাকে এনে দে। তাকে না দেখে যে থাকতে পাচ্ছি না।

ঠাকুরের কামার রোল ঘরের মধ্যে বসে শ্বনতে পাচ্ছে ভক্তেরা। পরস্পরের ম্ব্রথ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা পরের ছেলের জন্যে এমন করে কাঁদতে পারে কেউ? মা গো, এক কালে তোর জন্যে কে'দেছিলাম, এখন নরেনের জন্যে কাঁদছি। তুই দেখা দিলি আর নরেন দেখা দেবে না? আমার এই কামার ডাকটি তার কানে পে'ছি দে মা। তুই পাষাণ হয়ে শ্বনতে পেলি আর ও রক্তমাংসের মান্ব হয়ে শ্বনতে পাবে না?

আবার ভক্তদের মধ্যে এসে বসেন ঠাকুর। বলেন, 'এত কাঁদলাম কিন্তু নরেন্দ্র তো এলো না! সে এত বোঝে আর আমার প্রাণের টানটাই বোঝে না!'

আবার ঘরের বাইরে গিয়ে কান পাতেন! ঐ ব্রবি শোনা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ। তার দরাজ গলার কলস্বর।

কোখাও কিছ্ন নেই। তখন নিজেকেই নিজে উপহাস করেন ঠাকুর। 'ব্রুড়ো মিনসে, পরের একটা ছেলের জন্যে এমনি কাঁদছি, লোকে দেখলে কী বলবে বলো দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে না-হয় লঙ্জা নেই, কিন্তু অন্যে কী বলবে? অন্যে কী বলবে ভেবেও তো সামলাতে পাছি না।'

সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করছে ভক্তরা। নতুন সাজে সাজিয়েছে ঠাকুরকে। চন্দনচর্চিত প্রুষ্পমালা দ্বলিয়ে দিয়েছে গলায়। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে চারদিকে। রাম দত্ত প্রসাদ বিলোচ্ছে। গোষ্ঠমিলন গান শ্রুর হবে এবার।

কিন্তু ঠাকুর মাঝে-মাঝে একটা বিষপ্পতার রেখা টানছেন। 'তাই তো, নরেন্দ্র এখনো এলো না।'

নরোত্তম কীর্তন গাইছে। যার কীর্তন তিনি মাঝে-মাঝে আখর দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে আবার তা কামার আখর। 'কই, নরেন্দ্র কই?' নরেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ব্যঞ্জন আল্বনি। সমস্ত ব্যঞ্জনা বিস্বাদ। উন্মনা ভাবে কখন একট্ব তন্ময় হয়ে ছিলেন ঠাকুর, নরেন হঠাৎ এসে তাঁকে প্রণাম করলে। ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর আনন্দ তখন আর দেখে কে! একেবারে নরেনের কাঁধে চেপে বসলেন, বসেই গভীর ভাবাবেশ।

আর নরেন? প্রেমময়ের স্পর্শে বেদান্তবাদীর কাঠিন্য গলে যেতে লাগল। দুটি পরিপূর্ণ চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল অশুকুতে।

চারদিকে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। বইতে লাগল সেবার স্লোতস্বিনী।
ঠাকুর খাচ্ছেন, প্রসাদ-লোভে ভক্তরা তাঁকে বেন্টন করে আছে। হঠাৎ দুটার গ্রাস
খেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনের গান শ্নব। গান শ্নতে-শ্নতে খাব।
তাঁর গ্রণগান শোনাবার জন্যে মহামায়া নরেনকে অখন্ডের ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন।
ওর গান শ্নলে আমার ভিতরে কী হয় জানিস? আমার ভিতরে যিনি, তিনি
ফোঁস করে ওঠেন।'

नदान गान धत्र :

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অর্পরাশি তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগ্রহাবাসী॥ অভয় চরণ তলে প্রেমের বিজলী খেলে চিন্ময় মুখ্মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥'

গান শ্বনেই ঠাকুর সমাধিস্থ। অল্লরস ছেড়ে চলে গেছেন অন্য রসে। আনন্দরসে। কিন্তু ঠাকুরের পরিহাসরসও অফ্রন্ত।

বেলা দ্বটোর সময় ভক্তরা বসেছে পঙক্তিভোজনে। চি'ড়ে দই আর চিনি পরিবেশন হচ্ছে। 'রামের কি ছোট নজর!' বললেন ঠাকুর, 'আমার জন্মোৎসবে কিনা চি'ড়ের ব্যবস্থা করল! এই শীতের দিনে চি'ড়ে-দই! তার বদলে—' ঠাকুর গান ধরলেন: 'মোন্ডা খাজা খ্রমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম।'

ভক্তবৃন্দ উল্লাসের হিল্লোল তুলল।

গান জমাবার জন্যে 'আরে আরে' বলে ঠাকুর আখর দিচ্ছেন, এমন সময় এক ভক্ত 'হরি হরি' বলে উঠল। সব রস মাটি। ঠাকুর হেসে উঠলেন। 'শালা এমন বের্রাসক, রসগোল্লা-রসোগোল্লা না বলে হরি-হরি বললে।'

এমন সময় ফের দই নিয়ে এল। দই দেখে ঠাকুর হাত তুলে গাইতে লাগলেন:

'দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ি-হাতে। ওরা কি তোর বাবা খ্রিড়, ওদের পাতে হাঁড়ি-হাঁড়ি—'

একটা হ্বল্লোড় পড়ে গেল। আর তারই মধ্যে সেই অর্রাসক ভক্ত 'রসগোল্লা' বলে 'জয়' দিলে।

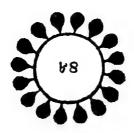

যদ্ম মিল্লকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদে রামকৃষ্ণ। ভোলানাথ, মোটা বামনুন, হাত জোড় করে বলে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশনুনো, ওর জন্যে আপনি কেন এত অধীর হন?'

সামান্য পড়াশ্বনো? নরেনের জর্বিড় আর একটাও ছেলে আছে? ঝলসে ওঠে রামকৃষ্ণ। 'যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি বলতে-কইতে, তেমনি আবার লেখা-পড়ায়। রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হর্বস থাকে না। সে কি যে-সে? তার ভেতর এতট্বকু মেকি নেই—বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টংটং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি—দেড়টা-দ্বটো পাশ করেছে হয়তো, ব্যস, ঐ পর্যন্তই। চোখ-কান টিপে কোনো রকমে পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। আমার নরেনের সে রকম নয়, সে হেসে-খেলে পাশ করে যায়। ব্রাহ্মসমাজে ভজন গারে সে—আর-আরদের মতন নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্র্বলে, ধ্যান করতে বসে সে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালোবাসি?' কিন্তু যাকে এত ভালোবাসেন সে তাঁকে মানতে রাজী নয়। সে তাঁকে কাঁদায়। এক দিন সরাসরি বললে ম্বের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের র্পে-ট্পে যা দেখ তা তোমার মনের ভূল।' আহতের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বলিস কি রে! কথা কয় যে!'

'কথা কয় না কচু!' কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নরেন্দ্র। 'সব আপনার মাথার খেয়াল!' বলে কি ছোঁড়া! মাথার খেয়াল?

'বিলস কি রে! মা স্পষ্ট চোথের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন-চলেন, কথা কন—' 'বাজে কথা! মাটির প্রতিমা নড়বে-চড়বে কি! কথা কইবে কি!' 'বাঃ, নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?'

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, হয় তো বা অপচ্ছায়া!' নরেন নিষ্ঠ্রের মত বললে, 'হাওয়ায় হয়তো বা কি শব্দ হয়, ভাবেন ছায়া ব্রিঝ কথা কইছে।'

'তুই বললেই হল?' নরেনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রামকৃষ্ণ।

'আপনি বললেই বা হবে কেন?' প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় নরেন্দ্রনাথ: 'পিন্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় চোখ-কান এমনি করে প্রতারণা করে। আপনিও যে প্রতারিত হচ্ছেন না তার প্রমাণ কি? কে বলবে সমস্তই আপনার চোখ-কানের ভুল নয়?' 'সমস্তই আমার চোখ-কানের ভুল?' অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। 'নিশ্চয়। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল সে কি করে নড়ে-চড়ে?'

এর মধ্যে আবার হাজরা আছে টিপ্পনি ঝাড়তে।

বলছে, 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত—সব বর্ঝ। তাই বলে তিনি কি আর সন্দেশ-কলা খাবেন? না, গান শ্নেবেন? ও সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।'

'তা ছাড়া আবার কি।' তার কথায় দাগা ব্রুলোলো নরেন।

বড় মন-মরা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। নরেন তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয়! তবে এত দিন তিনি যা সব দেখে এসেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন, সব ভূয়ো! সব কাম্পনিক? ভবতারিণীর কাছে গিয়ে কে'দে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

'মা, এ কী হল? এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তুই শ্বে পাথরের ম্তি? তুই অচল, অনড়? তুই বোবা, বধির?'

মা কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওর কথা শর্নিস কেন? কিছু দিন পরে ও-ই নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ, সব কথা সত্য বলে মানবে। কিছু ভাবিসনে। যদি মিথ্যে হবে, সব কথা তবে অবিকল মিলল কি করে?'

শ্ব্ধ্ব তাই নয়, দেখিয়ে দিলেন ভবতারিণী। দেখিয়ে দিলেন, সর্বত্র চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ।

তেড়ে ছ্বটে গেলেন রামকৃষ্ণ। পাকড়াও করলেন নরেনকে। বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিয়েছিলি! চলে যা, তুই আর এখানে আসিস নে।' যার জন্যে এত কালা, তাকেই কিনা বাড়ির বার করে দেওয়া।

মনুখের কথায় নরেন নড়ে না, কেননা সে জানে অন্তরের কথাটি। তাই সে আস্তে-আস্তে বারান্দায় সরে গিয়ে বসে তামাক সাজতে। নীরবে হ্রাকোটা বাড়িয়ে দেয় হাজরার দিকে। হাজরাও চুপ।

সেই যে সেদিন চলে গেল নরেন, রামকৃষ্ণের ভয় হল, আর ব্রিঝ সে আসবে না রাগ করে। কিন্তু, না, আবার এসেছে আরেক দিন। সেদিন আনন্দ কত রামকৃষ্ণের! মনে-মনে বলছেন, ও যে আমার আপনার লোক, তাই ওকে বকলেও ও আসবে। যে আপনার লোক তাকে বকলেও সে রাগে না।

তাই তো ঈশ্বর মন্থের কথার ধার ধারেন না। অন্তরের বচনহীন ভাষাটি শোনবার জন্যে নিরন্তর কান পেতে থাকেন।

'नदिन्द्रत कथा आत लरे ना।'

সেদিন আবার আরেক তর্ক।

রামকৃষ্ণ বললেন, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছ, খায় না।

নরেন তা মানতে রাজী নয়। বললে, 'বাজে কথা। এমনি জলও চাতক খায়।' মহা ভাবনা ধরল রামকৃষ্ণের। আবার ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। মা, এ সব কি মিথ্যে হয়ে গেল? যা এত দিন সব দেখেছি-জেনেছি সব গাঁজাখ্রির? সেদিন কি মনে করে নরেন্দ্র এসে হাজির।

ঘরের ভিতরে কতগ্রলো কী পাখি উড়ছে ফরফর করে। নরেন্দ্র বলে উঠল, 'ঐ, ঐ—'

কোত্হলী হয়ে প্রশ্ন করলেন রামকৃষ্ণ, 'কি?' 'ঐ চাতক। ঐ চাতক!' উল্লাস করে উঠল নরেন। কতগ্রলো চার্মচিকে।

হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'সেই থেকে নরেন্দের কথা আর লই না।' কিন্তু সব সময়ে ভয়, নরেন্দ্র এই বৃত্তির আর কার্ত্ব হয়ে গেল। আমার বৃত্তির হল না! তাই তার সংগে কথা কইতেও ভয়, না কইতেও ভয়।

স্নেহকর্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন রামকৃষ্ণ। ভাববিহনল হয়ে গান ধরেন:

> 'কথা বলতে ডরাই না-বললেও ডরাই। মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই-হারাই॥'

গান শ্বনে অশ্র-ভরোভরো চোখে তাকিয়ে থাকে নরেন। ভাবে ভালোবাসায় পাহাড় ব্বিষ দ্রবময়ী নিঝারিণী হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐ বৃথি আবার হারিয়ে গেল। কত দিন আবার দেখা নেই নরেনের। কাঁহাতক আর বসে থাকবেন পথ চেয়ে! সেদিন নিজেই রওনা হলেন কলকাতার দিকে। কিন্তু, হঠাৎ থেয়াল হল, আজ তো রবিবার, যদি তার বাড়িতে গিয়ে দেখা না পাই! যদি কোথাও কার্ সভেগ আছা দিতে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আর যাবে! আজ যখন রবিবার, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজে ভজন গাইবার ডাক পড়েছে সন্ধের সময়। সেখানে গেলেই নির্ঘাৎ তাকে দেখতে পাব। আমার তো আর কিছ্মই বাসনা নেই, শুধু তাকে একট্ব দেখব কাছে থেকে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সরাসরি সমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ।
মৃহ্তে একটা প্রলয়-কান্ড ঘটে গেল। বেদিতে বসে আচার্য ভাষণ দিচ্ছেন,
জনতার সেদিকে লক্ষ্য নেই। সেই 'সত্যং জ্ঞানমন-তং ব্রহ্ম' সহসা যেন মৃতি ধরে
আবিভূতি হয়েছেন সভাস্থলে, এমনি মনে হল জনতার। তাঁকে একবারটি একট্ম
চোখের দেখা দেখবার জন্যে চারদিকে রব পড়ে গেল। শ্রুর্ হয়ে গেল বাঁধভাঙা
বিশ্ভখলা। বেণ্ডির উপর উঠে দাঁড়াল এক দল, অন্য দল ঘিরে ধরতে চাইল
রামকৃষ্ণকে।

স্তম্ভিতের মত বসে রইল আচার্য। মাথায় একবার এল না ঠাকুরকে যোগ্য সমাদরে সংবর্ধনা করে নিই। বসাই এনে বেদির উপরে।

আচার্যের কথা ছেড়ে দি, সমাজের কর্তৃপক্ষের কেউই একটা সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখালো না। মনে-মনে রামকৃষ্ণের উপর তারা চটা ছিল। তাদের সমাজের দ্ব-দ্বটো মাথা—কেশব আর বিজয়কে রামকৃষ্ণ বশ করেছে! টেনে নিয়েছে নিজের মতে।

কিন্তু তাই বলে তিনি এমনি ভাবে অপমানিত হবেন? বেদির উপর বসে ছিল নরেন্দ্রনাথ, নিচে লাফিয়ে পড়ল। এগিয়ে গেল ঠাকুরের দিকে।

তাকে দেখতে পেয়ে ভাবে মাতোয়ারা হলেন রামকৃষ্ণ। তার দিকে ধাবমান হতে-না-হতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তখন আবার সমাধি-অবস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে জনতা আলোড়িত হয়ে উঠল। এমন সময় কারা ঘরের গ্যাস দিল নিবিয়ে। ঘনান্ধকারে ভরে গেল চার দিক। তুমনুল গোলমাল। দিগ্দ্রান্ত দ্বারদ্রান্ত জনতা। এদিক-ওদিক ছন্টতে লাগল বিপ্রান্তের মত।

এখন রামকৃষ্ণকে কি করে রক্ষা করবে নরেন্দ্র! কি করে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসবে বাইরে। নরেন একাই একশো। একাই আবৃত করে রাখবে। বালপ্ঠবাহ্ম প্র যেমন পিতাকে বেষ্টন করে রাখে। কার্ম সাধ্য নেই রামকৃষ্ণের ছায়া মাড়ায়। রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙল। চার পাশে তাকালেন অন্ধকারে। কই, তুই আছিস? আয়, আমাকে ধর। তোকে দেখতে চলে এসেছি কতদ্রে!

হাত ধরে রামকৃষ্ণকে বাইরে নিয়ে এল নরেন। পিছনের দরজা দিয়ে। অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে। একটা গাড়ি ডাকালো। চলো দক্ষিণেশ্বরে।

পথে ঠাকুরকে বকতে লাগলো নরেন। 'কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?' তুই জানিস না কেন এসেছিলাম? সুর্থাস্মতমুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'সেজন্যে এখানে আপনি আসবেন, এই ব্রাহ্মসমাজে? এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না, অভ্যর্থনা করল? ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে। আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন? আপনার অপমানে আমার বৃক ফেটে যাচ্ছে—'

অপমান! ঠাকুরের ম্বথপন্মের প্রসন্নাভা এতট্বকু म्लान হল না।

'অপমান ছাড়া আবার কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের এখানে আসবার আপনার কী দরকার! আমাকে ভালোবাসেন বলে আপনার সমস্ত কাশ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে?'

যা খ্রিশ তাই বল। তোর কথায় কে কান দেয়! তোর কথা আর লই না। তোর দেখা পেয়েছি, তুই আমাকে গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পেণছে দিতে যাচ্ছিস এই ঢের। নইলে কে কোথায় কী অনাদর বা উপেক্ষা করল তাতে আমার বয়ে গেল। 'ভালোবাসেন বাস্বন, কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন?'

ওরে ভালোবাসায় কি নিজের দিকে খেয়াল থাকে? ভালোবাসা যে আত্মনাশী। 'কিন্তু এই ভালোবাসার পরিণতি কি? শেষে ভরত রাজার মতন আপনার না দশা হয়! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে জন্মেছিল, আপনারো না শেষ পর্যন্ত—'

ঠাকুরের মূখে হঠাৎ চিন্তার ঘোর লাগল। বললেন, 'তুই একেকটা এমন কথা বলিস যে বিষম ভাবনা ধরে যায়।' 'তাই তো রে, তাহলে কী হবে! আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না। আমায় তবে উপায় বলে দে।'

তব্ ভালোবাসায় মাত্রা টানতে পারবেন না ঠাকুর। মন্দা পড়তে দেবেন না জোয়ারে। শেষকালে দক্ষিণেশ্বরে পেণছে মা'র দ্বারে এসে হাজির হলেন। নরেনকে কেন এত ভালোবাসি? কেন ওকে দেখবার জন্যে চোখ দ্বটো ক্ষয় হয়ে যায়? ও আমার কে? হাসতে-হাসতে ফিরে এলেন মন্দির থেকে। বললেন, 'যা শালা, তোর কথা আর লই না। মা সব বলে দিলেন, ব্বিয়ে দিলেন—' 'কী বলে দিলেন?'

'বলে দিলেন তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালোবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাবিনে সেদিন ওর ম্বেদর্শন তার অসহ্য হবে।' প্রসন্ন আস্য প্রেমে তরল হয়ে এল। 'আমার ভরত রাজার মত দশা হবে বলতে চাস? নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালোবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর পারাবারের ভয় কি।' সেই ভালোবাসার কাছে নরেন দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত। আত্মবিস্মৃতের মত।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বৃদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেরে,' শিবানন্দকে বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন আমেরিকা থেকে : 'রামকৃষ্ণ পরমহংস দি লেটেস্ট এ্যান্ড দি মোস্ট পারফেক্ট—জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য লোকহিতচিকীর্ষা উদারতায় জমাট—কার্ সংখ্য কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে ব্রুবতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোহহং। তবে এক-ঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চিট। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস?...'



জর্ডিগাড়ি করে কারা আসছে দক্ষিণেশ্বরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রাখাল। সহজেই চিনতে পারল। কলকাতার এক নামজাদা বড়লোক। রামকৃষ্ণেরও চোখ পড়েছে। যেমনি দেখা অমনি জড়সড় হয়ে পালিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। অচেনা আগন্তুক দেখে শিশ্ব যেমন ভয়ে পালায়। ১৭৪

এ কি হল? রাখালও পিছ্ব-পিছ্ব ঘরে চ্বকল।

'যা, যা, শিগগির যা। ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস এখন দেখা হবে না।' এমনতরো তো কোনো দিন হয় না। অথী তো কোনো দিন ফিরে যায় না ব্যর্থ হয়ে।

অবাক মানল রাখাল। বাইরে এসে জিগগেস করলে অভ্যাগতদের: 'কি চাই?' 'এখানে একজন সাধ্য আছেন না? তাঁকে চাই।'

'কি দরকার?'

'আমার আত্মীয়ের থাক-যাক অসম্থ। কিছমতেই সম্রাহা হচ্ছে না। উনি দয়া করে যদি কোনো ওয়্ধ-টোষম্ধ দেন—'

এতক্ষণে ব্রুবল রাখাল। কিন্তু অন্তরের ভাবটি কি করে বোঝেন ঠিক অন্তর্যামী তা কে বলবে!

'র্ডীন ওষ্ক্রধ দেন না। আপনারা ভুল শ্বনছেন—'

এক দিন আরেক জন বড়লোক এসেছিল। আমায় বলে, মশায়, এই মোকদ্মাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শ্বনে এসেছি। আমি বলল্বম, বাপ্ব, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে।

বলছেন রামকৃষ্ণ: 'যার ঠিক-ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি হয়েছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহস্মথের জন্যে কি লোকমান্যের জন্যে কি টাকার জন্যে আবার জপ-তপ কি! জপ-তপ ঈশ্বরের জন্যে।'

বলে, দ্বিদক রাথব! দ্ব'আনা মদ খেলে মানুষ দ্ব'দিক রাখতে চায়। কিন্তু খ্ব মদ খেলে রাখা যায় দ্ব'দিক?

তেমনি ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছুই ভালো লাগে না। কামকাণ্ডনের কথা যেন বৃকে বাজে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না। রামকৃষ্ণ কীর্তনের স্বুরে গান গেয়ে উঠলেন। 'আন লোকের আন কথা ভালো তো লাগে না—' তথন ঈশ্বরের জন্যই মাতোয়ারা। আর সব আলুনি, পানসে।

ত্রৈলোক্য বললে, 'সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দানধ্যান—'

'আগে টাকা সণ্ডয় করে নিয়ে তবে ঈশ্বর?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন : 'আর, দানধ্যানই বা কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দ্বিট চাল দিতে কণ্ট হয়। দিতে-থবতে হিসেব কত! ও শালারা মর্ক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। মুখে বলে স্ব'জীবে দয়া!'

জীবে দয়া! জীবে দয়া! দ্বে শালা! কীটান্কীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর স্পর্ধা কিসের? তুই কিসে এত আত্মভরী?

সোদন ঠাকুর তাই ধমকে উঠেছিলেন নরেন্দ্রকে। বল, জীবে দয়া নয়, জীবে প্রদা, জীবে প্রেম, জীবে সেবা। শিবজ্ঞানে জীবের বন্দনা।

দয়ার মধ্যে একটা উ°চু-নিচুর ভাব আছে। আমি দয়াল, আমি উপরে দাঁড়িয়ে;

তুমি দয়ার ভিখারী, তুমি নিশ্নাসীন। এ অসাম্য সহ্য হল না রামক্ষের। তিনি সর্বত্র নরায়িত নারায়ণ দেখলেন। দেখলেন আশ্চর্য সৌষাম্য। সব এক, সব সমান, সব বিভক্ত হয়েও অবিচ্ছিয়। প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি শ্যামল সমভূমিতে—যার পোশাকী নামটি ভূমা, আর চলতি নামটি ভালোবাসা।

এই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ। সকলে আমরা অমৃতস্য প্রাঃ, আনন্দময়ীর ছেলে, রামপ্রসাদের ভাষায়, রহমুময়ীর বেটা। এক বাপের সমাংশভাক বংশধর। অধিকারের স্তরভেদ নেই, আমাদের মধ্যে শুধু প্রেমের সমানস্রোত।

বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। একেই বললেন, 'অন্বৈতজ্ঞান আঁচলে বে'ধে কাজ করা।' একেই বললেন, নিরাকার থেকে আবার সাকারে চলে আসা। এবার সত্যিকারের সাকার। মান্বের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা, আবিষ্কার করা, অভ্যর্থনা করা।

নরেনের তৃতীয় নয়ন আবার উদ্দীপত হল। দেখল সর্বা আন্ডেদ। পণিডত-মুর্খ, ধনী-দরিদ্র, রাহারণ-চন্ডাল সকলে একই পরমপ্রকাশের খন্ড মর্কুতি। প্রত্যাহের কুচ্ছতার মধ্যে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে যুক্ত করে দিতে হবে সে সর্বভাসকের সংগা। দিতে হবে তাকে তার স্বমহান অধিকারের সংবাদ। তার অন্তরের নিভৃত গুহা থেকে জাগাতে হবে সে প্রস্কৃত কেশরী। তার অনুভবের মধ্যে আনতে হবে তার অস্তিত্বের পরমার্থের আস্বাদ।

শব্ধব্ব নিজে দেখলে চলবে না, দেখাতে হবে। শব্ধব্ব নিজে চিনলে চলবে না, চেনাতে হবে। আমি যদি একা জেগে উঠে দেখি আর-সবাই তখনো ঘ্রমিয়ে রয়েছে, তখন আমার আকাশ-ভরা প্রভাত-আলোর আনন্দ কই?

ছিল্ল কথার খেই ধরল ত্রৈলোক্য। বললে, 'সংসারে তো ভালো লোকও আছে। চৈতন্যদেবের ভক্ত পত্বভারীক বিদ্যানিধি, তিনি তো সংসারে ছিলেন—'

'তার গলা পর্যক্ত মদ খাওয়া ছিল।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আর একট্র খেত, সংসার করতে পারত না।'

'তা হলে সংসারে কি ধর্ম হবে না?'

'হবে। যদি ভগবানকে লাভ করে থাকতে পারো। তখন কলৎক-সাগরে ভাসো, কলৎক না লাগে গায়। তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকো। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তাতে কামিনীকাণ্ডন নেই, শৃথ্য ভক্ত আর ভগবান। এই আমার দিকেই দেখ না। আমারও মাগ্র আছে, ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটিও আছে— হরে প্যালাদের খাইয়েও দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যেও ভাবি।'

চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। যদি অনেক পরিশ্রমের পর কেউ সোনা পায়, তা বাক্সের মধ্যেই রাখো বা মাটির নিচেই রাখো, সোনার কিছুই হয় না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলেই মন মলিন হয়ে যায়। দ্বধে-জলে একসংগ রাখলেই যায় সব একাকার হয়ে। দ্বধকে মন্থন করে মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর গোল থাকে না, ভাসে। কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না। তবে যদি বেশ করে খড়ি দিয়ে ঘষে নিস, লেখা ফ্রটবে। তেমনি কামকাণ্ডনের দাগ-ধরা জীবনে সাধন করতে হলে ত্যাগের খড়ি ঘর্ষণ করো।

শশধর পশ্ডিতকে দেখতে যাবেন রামকৃষ্ণ। অত বড় পশ্ডিত, অথচ এক বিন্দর্ ভয় নেই কাছে ঘেশ্বতে। আমার কি! আমার তো বাজনার বোল মুখ্যত বলা নয়, হাতে বাজানো। ওরা শ্ব্র জল তোলপাড় করে, আর আমি অতলতলে ডুব দিই।

ওরে নরেন, তুই সঙ্গে চল। মন্দ কি, পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনিচর্চা করে আসবি। কিন্তু, দেখা হলে শশধর পণ্ডিত কী বললে? বললে, 'দর্শনিচর্চা করে হ্দেয় শ্বিকয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমায় এক বিন্দ্ব ভক্তি দিন—'

জ্ঞানের খররোদ্রে দ প্রধার গেলাম, দাও এবার একট্ব ভক্তির বিষাদ-মেঘ, ভালোবাসার অশ্র্রবিন্দ্ব। তোমার জন্যে শ্বধ্ব সেজে-গ্রুজে স্ব্রখ নেই, তোমার জন্যে কে দে আনন্দ। আমি তোমার রাজরানি হতে চাই না, আমি তোমার কাঙালিনী হব।

রামকৃষ্ণ শশধরের বাকে হাত বালিয়ে দিলেন। তৃষ্ণা মিটল শশধরের। দীপ্ত চোখ অশ্রবতে ছলছল করে উঠল।

রামকুষ্ণেরও পিপাসা পেল হঠাং। বললেন, জল খাব।

আর সকলের হোক বা না হোক, রামকৃষ্ণের ভুল হয় না।

তিলক-কণ্ঠীধারী এক ভক্ত শালধ ভাবে জল নিয়ে এল। কিন্তু মাখের কাছে 'লাশ তুলে ধরতেই, এ কী হল হঠাং? রামকৃষ্ণ 'লাশ নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কণ্ঠনালী আড়ন্ট, বিশালক হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল গলবে না ভিতরে।

গ্লাশের জলে কুটোকাটা পড়েছে বোধ হয়। তাই বোধ হয় আপত্তি করলেন খেতে। গ্লাশের জল ফেলে দিল নরেন। আরেক গ্লাশ জল এনে দিল আরেক জন। এবার সে জল স্বচ্ছন্দে পান করলেন রামকৃষ্ণ। সন্দেহ নেই, আগের গ্লাশে ময়লা ছিল বলেই সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

কিম্তু নরেনের মন মানতে চাইল না কিছ্বতেই। নিশ্চয়ই গভীর আর কোনো রহস্য আছে। ঠাকুরকে একাই পাঠিয়ে দিলে গাড়িতে করে। বললে, আমার বিশেষ কাজ আছে। পরে যাব।

বিশেষ কাজ নয় তো কি! সব দিক থেকে যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে হবে ঠাকুরকে। সব কিছুর জানতে হবে হাট-হন্দ। কেন উনি ঐ ভক্তের হাতের জল খেলেন না? তিলক-কণ্ঠীধারীকে প্রশ্ন করা যায় না সরাসরি। তার ছোট ভাইকে পাকড়াও করলে। ভাগ্যক্তমে তার সঙ্গো আগে থেকে আলাপ ছিল নরেনের। জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি হে তোমার দাদািটর? বিল, স্বভাবচরিত্র কেমন?

399

মাথা চুলকোলো ছোট ভাই। বললে, দাদার কথা কি করে বলি ছোট হয়ে? নিমেষে ব্বে নিল নরেন। কিন্তু ঠাকুর ব্বলেন কি করে? তিনি কি অন্তর্যামী অন্তর্জ্ঞ?

আবার গের্য়া কেন? একটা কি পরলেই হল? রামকৃষ্ণ রাসকতা করলেন, 'একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হল্ম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়।'

সংসারের জন্মলায় জনলে গেরনুয়া পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশি দিন টে কন। হয়তো কাজ নেই, গেরনুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে চিঠি এল, আমার একটি কাজ হয়েছে, কিছ্ দিন পরেই বাড়ি ফিরব, ভেবো না আমার জন্যে। আবার সব আছে, কোনো অভাব নেই, কিন্তু কিছ্ই ভালো লাগে না। ভগবানের জন্যে একা-একা কাঁদে। সে বৈরাগ্যই আসল বৈরাগ্য।

মন যদি ভেকের মত না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। তার চেয়ে শাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, আর বাইরে গেরুয়া! কী ভয়ঙ্কর!

ভগবতী ঝি এসে দরে থেকে প্রণাম করল ঠাকুরকে। অনেক দিনের ঝি। বাবন্দের বাড়িতে কাজ করে। ঠাকুরের জানাশোনা।

প্রথম বয়সে স্বভাব ভালো ছিল না। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর তাঁর কর্ণার স্কান্ধ বারির ধারাটি শ্বিকিয়ে ফেলেননি। দিচ্ছেন তাকে তাঁর অমিয় বচনের আশীর্বাদ। বললেন, 'কি রে, এখন তো ঢের বয়েস হয়েছে। টাকা যা রোজগার কর্নলি, সাধ্ববৈষ্বদের খাওয়াচ্ছিস তো?'

'তা আর কি করে বলব?' অলপ একট্র হাসল ভগবতী।

'কাশী-বৃন্দাবন—এ সব হয়েছে?'

'তা আর কি করে বলব?' কুণিঠত হবার ভান করল ভগবতী: 'একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।'

'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ, নাম লেখা আছে শ্রীমতী ভগবতী দাসী।'

আনন্দে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বেশ, বেশ।'

কি মনে ভাবল ভগবতী, হঠাৎ ঠাকুরের পা ছ;্বয়ে প্রণাম করলে।

যেন একটা বিছে কামড়েছে, যল্প্রণায় এমনি অস্থির হয়ে পড়লেন ঠাকুর। ছোট খাটটিতে বসে ছিলেন, ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখে শুখু 'গোবিল', 'গোবিল'। কী যেন একটা অঘটন ঘটে গেল মুহুতে। অসহন আতিরি দৃশ্য। শিশুঅভেগ কে যেন তপত অভগার ছুঁড়ে মেরেছে।

ঘরের যে কোণে গণগাজলের জালা, সেদিকে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছ্র্টলেন ঠাকুর। পায়ের যেখানে ভগবতী ছুঃয়েছিল সেখানে ঢালতে লাগলেন গণগাজল।

জীবন্মতার মত বসে আছে ভগবতী। সাড় নেই স্পন্দ নেই, দহনের পর দেহের ভঙ্গরেখা। জীবনে অনেক সে পাপ করেছে, কিন্তু এ পাপের বোধ হয় তুলনা নেই।

যত তোমার পাপ করবার ক্ষমতা, তার চেয়ে ভগবানের বেশি ক্ষমতা ক্ষমা করবার। পতিতপাবন কর্নাসিন্ধ, তাই আবার অম্তবচন বিতরণ করলেন।

বললেন, 'বেশ তো গোড়ায় দ্রে থেকে প্রণাম করেছিল। কেন মিছিমিছি পা ছুংতে যাস?'

যাক গে। তাই বলে মন-খারাপ করিস নে। গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। শোন, একট্ন গান শোন। গান শ্নলে তুইও ঠান্ডা হবি। ঠাকুর গান ধরলেন।

দ্বর্গাপ্জার দিন মঠে বহ**় লোক সেবার প্রণাম করছে** শ্রীমাকে। প্রণামের পর বারে-বারে গণ্গাজলে পা ধ্রুছেন শ্রীমা। যোগেন-মা বললেন, 'মা, ও কি হচ্ছে? সদি করে বসবে ষে।'

'যোগেন, কি বলব! এক-একজন প্রণাম করে যেন গা জনুড়োয়, আবার এক-একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগনুন ঢেলে দেয়। গণ্যাজলে না ধনুলে বাঁচিনে।'

তোমার পা ছোঁবার স্যোগ দাওনি। তাই দ্র থেকেই তোমাকে প্রণাম করছি। তাতেও যদি পাপস্পর্শের জন্মলা লাগে, গণ্গাজল কোথায় পাব মা, আমার অশ্র্জলে ধ্যুয়ে নিয়ো পাদপদ্ম।

ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ভাবাবস্থায় কথা বলছেন ঠাকুর, 'করছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? নাইবার-খাবার সময় নেই। গলা তো ভাঙা ঢাক। এত করে বাজালে কোন দিন ফ্টো হয়ে যাবে যে। তখন কী করবি?' তব্ ভিড়ের কর্মাত নেই। ভক্তের দল যেমন আসছে তেমনি আসছে আবার ভশ্ডের দল।

'অমন সব আদাড়ে লোকদের এখানে আনিস কেন?' এক দিন সরাসরি জগদন্বার সঙ্গে ঝগড়া করছেন রামকৃষ্ণ। 'আমি অতশত পারব না। এক সের দ্বধে পাঁচ সের জল—জন্বাল ঠেলতে-ঠেলতে ধোঁয়ায় চোখ জন্বলে গেল। তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জন্বাল ঠেলতে পারব না। অমন সব লোকদের আর আনিসনি।'

সাধ্বর মধ্যেও ভণ্ডের ছড়াছড়ি।

'যে সাধ্য ওষ্বধ দেয়, ঝাড়ফ্ব্লাক করে, টাকা নেয়, বিভূতি-তিলকের আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোট মেরে নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, তার থেকে কিছ্যু নিবিনে।'

শন্ধন্ ভক্তি খাঁজে বেড়াবি। অহেতুক ভক্তি। নারদীয় ভক্তি। ভক্তির আমি-র অহঙকার নেই। এ আমি আমির মধ্যেই নয়। যেমন হিণ্ডে শাকে শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসন্থ করে, হিণ্ডে শাকে পিত্ত যায়। মিছরি মিডির মধ্যে নয়। অন্য মিডিতে অপকার, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। ভক্তি অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়।

আমার শক্তি নেই, আসন্তিও নেই। শন্ধন্ ভক্তি নিয়ে বসে আছি এক কোণে। মধ্যফিন\*ধ পদ্ম যদি ফোটে, শন্নতে পাব সে ভ্ঙেগর গন্ধারণ।



আচ্ছা, রিসক মেথর কি কোনোদিন পা ছইরে প্রণাম করেছিল ঠাকুরকে? যদি বা করেছিল, গায়ে কি জন্মলা ধরেছিল ঠাকুরের? যেমন হয়েছিল ভগবতীর বেলায়? ময়লা পরিষ্কার করে বলে রিসকও কি ময়লা?

কে বলে! মেথরর্পী নারায়ণ। ঝাড়া অম্পৃশ্য বটে, কিন্তু ঝাড়া্দার অম্পৃশ্য নয়। পা ছাঁয়ে প্রণাম করেছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু ঠাকুর একদিন সটান রসিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। শরীরে না হোক, মনে-মনে।

বলছেন ঈশান মুখুজেকে, 'ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে-করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ি। রসকে ম্যাথর। মনকে বলল্ম, থাক শালা, ঐখানেই থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডালনী, এক ষটচক্র।'

রতির মাকে চেনো তো? লালাবাব্র রানি কাত্যায়নীর মোসাহেব, গোঁড়া বৈষ্ণবী। খুব আসা-যাওয়া করে দক্ষিণেশ্বরে। ভক্তি দেখে কে। কিন্তু যেই রামকৃষ্ণকে দেখল মা-কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো।

কী আশ্চর্য, সেই রতির মা'র বেশেই মা-কালী দেখা দিলেন একদিন। যা শক্তি তাই বৈষ্ণবী। বললেন, তুই ভাব নিয়েই থাক।

কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোথ চাইলেই কি তিনি, আর নেই? আমি নিত্য-লীলা দুইই লই। সব মতই সেই এককে নিয়ে। একঘেয়েকে নিয়ে নয়। তাই আমি শান্তেও আছি, বৈশ্ববেও আছি, বেদেও আছি, বেদান্তেও আছি। রাম শিবকে প্রজাে করেছিলেন, শিব রামকে। কৃষ্ণ স্তব করেছিলেন কালীকে, আবার কৃষ্ণই কালীরপ ধরেছিলেন। আমি সব ঘটে আছি, সব সংঘটে। শুধ্ব অকপট হলেই হল। আকারে যে অনাকারেও সে। কিন্বা বলাে, সাকার-নিরাকার আমার বাপ-মা। বাপ নিগ্রেণ মা গ্রণান্বিতা। কাকে নিন্দা করে কাকে বন্দনা করবে, দুই পাল্লাই সমান ভারি।

> 'নিগ্র্ণ মেরা বাপ সগ্রণ মাহ্তারি, কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি।'

'যে সমন্বয় করেছে সেইই লোক।' বললেন রামকৃষ্ণ। ১৮০ যত মত তত পথ। কিন্তু পথটাই পেণছনুনো নয়। মতেই না হয় মতিভ্রম। যদি ভুল-পথেও যাও, ঘ্র-পথেও যাও, অন্তরে যদি অসরল না থাকে, তবে সে-পথেও একদিন সোজা-পথ হয়ে যাবে। হবে ঠিক জগন্নাথদর্শন।

যাত্রার লাগেন লক্ষ্যটি যদি ঠিক থাকে, পথ যাই হোক, একদিন ঠিক হাত ধরবেন অন্ধকারে। ক্লান্ত হলে কোলে নেবেন। তাঁর হাতে শ্ব্ধ হিত, পায়ে শ্ব্ধ ছায়া। ঈশ্বর ক্ষীরের প্রতুল। হাত ভেঙে খেলেও মিণ্টি, পা ভেঙে খেলেও মিণ্টি।

এই একমাত্র আসল, যার আসল ভেঙে খেলেও স্কুদ বাড়ে।

কলকাতায়, পাথ্রেঘাটায় যদ্ব মল্লিকের বাড়ি যাচ্ছেন ঠাকুর। কিন্তু গাড়ির যোগাড় হয় কোখেকে?

বরানগরের বেণী সা ভাড়ায় গাড়ি খাটায়। কথা আছে, ঠাকুর বলে পাঠালেই দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি আসবে। আর, কলকাতা থেকে ফিরতে যত রাতই হোক না, গাড়োয়ান গোলমাল করতে পাবে না। যত বেশি টাইম তত বেশি ভাড়া। আগে রসদদার ছিল মথ্ব, পরে পেনেটির মণি সেন, শেষে শম্ভু মল্লিক, এখন সিদ্বরেপটির জয়গোপাল। তবে যার বাড়িতে যাওয়া, সেই দিয়ে দেয় গাড়িভাড়া।

কিন্তু যদ্ব মল্লিক যা কৃপণ। বরান্দ দ্ব'টাকা চার আনার বেশি গাড়িভাড়া দেবে না। কিন্তু বেণী সা'র সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে ফিরতে যত রাতই হোক, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোলমাল করবে না। নইলে, দেরি হতে দেখলেই গাড়োয়ান কেবল চলো, চলো, করে দিক্ করে। কিন্তু গেলেই কি তক্ষর্বি-তক্ষর্বি ফেরা যায়? যদ্বর মা এসেছে, সে কত ভালোবাসে, তার সঙ্গে দ্বটো কথা না কয়েই বা আসি কি করে? কিন্তু এখন বাড়তি টাকা একটা কে দেয়!

একদিন যদ্বকে বললেন সরাসরি : 'হ্যাঁ হে, এত টাকা করেছ, এখনো টাকার লোভ গেল না?'

'দেখ ছোট ভটচাজ,' বললে যদ্মিল্লক, 'ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পারো না, তেমনি বিষয়ী লোকও ছাড়তে পারে না টাকার লোভ। আর কেনই বা ছাড়বে? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্যে পাগল, আমি তাঁর ঐশ্বর্যের জন্যে পাগল! আচ্ছা, বলো দিকিনি টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য নয়?'

ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ষ্টুঠল। বললেন, 'যদি এটা ঠিক বুঝে থাকো টাকাটা তোমার নিজের ঐশ্বর্য নয়, ভগবানের ঐশ্বর্য, তাহলে আর তোমার ভাবনা কি গো! কিন্তু এ কথা তুমি সরল ভাবে বলছ, না, চালাকি করে বলছ?'

'সে কথা তুমিই জানো। তোমার কাছ থেকে কি মনের কথা লাকোনো যায়?' কিন্তু যাই বলো, ও সব মোসাহেবগালোকে রেখেছ কেন?

'ভন্দরলোকের ছেলে, ভিক্ষে করতে পারে না, কিছ্ম পাবার আশায় এখানে পড়ে থাকে। ওদের বণ্ডিত করলে ওরা যায় কোথায়?'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি হতে পারে।'

'দেখ ছোট ভটচাজ, বিষয়-আশয় রাখতে গেলে অমন লোকের দরকার আছে।' আবার বিষয়-আশয়! চণ্ডল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'সবই তো ইহকালের জন্যে সংগ্রহ করছ, ও পারের জন্যে কি যোগাড়যন্ত্র করলে?'

'ও পারের কান্ডারী তো তুমি। শেষের দিনে তুমি আমায় পার করবে সেই আশায়ই তো শেষ পর্যন্ত বসে থাকব। আমায় উন্ধার না করলে তোমার পতিতপাবন নামে কালি পডবে।'

চলো যদ্ম মিল্লকের বাড়ি।

তার মা ঠাকুরকে কাছে বসে খাওয়ান আর কাঁদেন। তাঁর বাৎসল্য-রস।

গাড়িতে উঠলেন ঠাকুর। সংশে লাট্, হাতে ঠাকুরের বট্রা আর গামছা। আর হয়তো অতুলকৃষ্ণ, গিরিশ ঘোষের ভাই। কোত্হলী হয়ে এটা-ওটা দেখছেন ঠাকুর আর শিশ্র মত জিগগেস করছেন লাট্কে।

বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে চলেছেন এখন মতিঝিলের পাশ দিয়ে। ডাইনে একটা মদের দোকান, ডাক্তারখানা, চালের আড়ত, ঘোড়ার আস্তাবল। তার দক্ষিণে সর্ব-মঙ্গলা আর চিত্তেশ্বরীর মন্দির।

মদের দোকানে মদ খাচ্ছে মাতালেরা আর খুব হল্লা করছে। কেউ-কেউ বা গান ধরেছে স্ফ্রিতিতে। কেউ-কেউ বা বিচিত্র অণ্যভণ্ণি করে নাচছে স্থালিত পায়ে। সব চেয়ে মজার, দোকানের যে মালিক, সে নির্লিপ্ত হয়ে দ্বয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে চেয়ে। দোকানের চাকর তদারক করছে বেচাকেনা। এ সবে মালিকের ষেন আটা নেই। কপালে মস্ত এক সি দ্বরের ফোঁটা কেটে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

যার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে বৃঝি ঘরের সমুখ দিয়ে চলে যাবে। আনমনে চলে যাবে। হয়তো একবার ভূলেও ভ্রুক্ষেপ করবে না।

মদ-বেচা শ্ব্রিড়, তার আবার আবদার! কিন্তু ঠাকুর তো মদ দেখেন না, ঠাকুর মন দেখেন। জীবিকা দেখেন না, জীবন দেখেন। দোকানের মদের ভান্ড আমার পূর্ণ থাকতে পারে কিন্তু অন্তরে কর্নার কুম্ভটি আমার শ্না।

ঠাকুরকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে প্রণাম করল দোকানি। ঠাকুরের চোখ পড়ল দোকানের দিকে। তরল-অনল-উচ্ছল মাতালদের দিকে। তাদের বিহ্নল মাতা-মাতির দিকে। এ কি! ঠাকুরও যে ম্হ্তুর্তে বিভার হয়ে গেলেন নেশায়। তাঁর গা-হাত-পা টলতে লাগল, এড়িয়ে গেল কথা! এ কি! ঠাকুরও মদ খেয়েছেন নাকি? কখন খেলেন?

মদ দেখে কারণের কথা মনে পড়েছে ঠাকুরের—জগৎকারণের কথা। কারণানন্দ দেখে মনে পড়েছে সচ্চিদানন্দকে। ঠাকুরও মদ খেয়েছেন, কিন্তু এ মদের নাম হরিরসমদিরা। এ মদের নাম স্বা নয় স্থা। এ মদ মদের চেয়েও দ্বর্মদ। শ্বধ্ব তাই নয়, চলতি গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে মাতালের মত নাচতে

শ্বর করলেন ঠাকুর। হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন চে চিয়ে: 'বা, বেশ হচ্ছে, খ্ব হচ্ছে, বা, বা, বা!'

এ কি, পড়ে যাবেন যে! চলতি গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? ত্রুস্তব্যুস্ত হয়ে অতুল ধরতে গেল ঠাকুরকে, হাত বাড়িয়ে টানতে গেল ভিতরে। লাট্র বাধা দিয়ে বললে, 'পড়ে যাবেন না, ভয় নেই। নিজে হতেই সামলাবেন—'

আড়ণ্ট হয়ে রইল অতুল। ব্বক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। নিজে হতেই সামলাবেন! কে জানে। পড়ে গেলেই তো সর্বনাশ! আর নয়, পাগলা ঠাকুরের সংগ্যে আর কখনো যাব না এক গাড়িতে। দিব্যি সহজ মান্বের মত কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাং কোথাকার কতগ্রেলা মাতাল দেখে মন্ত হয়ে গেলেন। এ কখনো শ্রনিন।

শন্নিনি তো ঠিক, কিন্তু দেখছি স্বচক্ষে। কারণীভূতকে দেখে কারণশরীরে অকারণ আনন্দ!

গাড়ি ছাড়িয়ে গেল শ্বড়িখানা। ঠাকুর দিথর হয়ে বসলেন এসে ভিতরে। ধ্বাভাবিক সহজ স্বরে বললেন, 'ঐ সর্বমঙ্গলা। বড় জাগ্রত। প্রণাম করো।' নিজেই প্রণাম করলেন সর্বাগ্রে।

মদ খেরে টং হরেছে গিরিশ। এমন মাতাল, বেশ্যাও তখন দরজা খুলে দিতে নারাজ। হঠাৎ কি হল, দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে উঠে বসল। চলো দক্ষিণেশ্বর। সেখানে এমন একজন আছেন যিনি দরজা কখনো বন্ধ করেন না।

রাত নিশ্বতি। মন্দিরের ফটক কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই ঘ্রমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

তা হোক, তব্ব কোথাও যদি জায়গা থাকে, সে দক্ষিণেশ্বর। কলকাতার উত্তরে, কিন্তু আসলে দক্ষিণ।

যা ভেবেছিল। ফটক বন্ধ। চার পাশ অন্ধকার। নিস্পন্দ।

কিন্তু যিনি ঘ্রমোন না, আর্ত জনের অন্ধ জনের কান্না শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছেন তাঁকে ডাকতে দোষ কি!

'ঠাকুর! ঠাকুর!' চীৎকার করে ডাকতে লাগল গিরিশ।

কে, গিরিশ না? সেই নোটো নেচো গিরিশ! নিজনি নিঃসহায় অন্ধকারে আমাকে ডাকছে কাতর প্রাণে! আমি কি থাকতে পারি স্থির হয়ে?

বাইরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর। ফটক খোলালেন। মাতাল গিরিশের হাত ধরলেন আনন্দে। মদ খেয়েছিস তো কি, আমিও মদ খেয়েছি। স্বরাপান করি না রে, স্বধা খাই রে কুত্হলে। আমারে মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। বলে গিরিশের হাত ধরে হরিনাম করতে-করতে নাচতে লাগলেন ঠাকুর। স্বভাব আর ছাড়তে পারে না গিরিশ। সে দিন আবার মাতাল হয়ে এসেছে গাডিতে করে।

কি করেই বা ছাড়বে? গল্প করলেন ঠাকুর: 'বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া গাই-গর্ব কাছে যাচ্ছে। জিগগেস করল্বম, এ কী হল? তখন গাড়োয়ান বললে, মশায়, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায়নি। একটা বাটিতে যদি রশ্বন গোলা হয়, রশ্বনের গন্ধ কি যায়? বাব্বই গাছে কি আম হয়?'

ঠাকুরও তেমনি তাঁর স্বভাব ছাড়তে পারেন কই? তাঁর অ্যাচিত কর্ন্থার স্বভাব। ওরে গিরিশ এসেছে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আদর করে ধরে নিয়ে এলেন। মাতাল বলে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

नार्धे तक वनतन, 'या रा, माथ रा गाष्ट्रिक किइ, आर किना।'

লাট্র গিয়ে দেখে মদের বোতল পড়ে আছে। আর গ্লাশ আছে কাঁচের। ঠাকুরের হুকুম, নিয়ে চলল গ্লাশ-বোতল। ভক্তরা যারা দেখল হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'রেখে দে তোর কাছে। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব?' মদের মধ্য দিয়েই ওর মনুক্তি আসবে। শেষকালে আর মদ থাকবে না, থাকবে মাদকতা। ক্রোধ থাকবে না থাকবে তেজ। কাম থাকবে না থাকবে প্রেম। লোভ থাকবে না থাকবে ব্যাকুলতার হাওয়া।

গিরিশের চোথের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। রাঙা চোথ শাদা করে দিলেন। গিরিশ বললে, 'আমার আস্ত বোতলের নেশাটাই মাটি করে দিলে।'

'যদি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবই জানতুম,' গিরিশ আপশোষ করেছিল, 'তবে আরো কিছু, পাপ করে নিতুম শর্থ মিটিয়ে।'

সে বার লছমনঝোলায় শরং-মহারাজ আর হরি-মহারাজ খ্ব ভাঙ খেয়েছে। নেশা করে শ্ব্ব ঠাকুরের কথাই কইতে লাগল। কইতে-কইতে চোখ শাদা হয়ে গেল, নেশার লেশমাত্র রইল না।

বাকি রাতট্বকু তোমার কথাই কইতে দাও। এই ব্যাধির রাত, বিকারের রাত কেটে যাক। তোমার কথায় জাগ্বক একবার সেই আরোগ্যের স্প্রভাত।

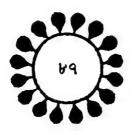

'আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'আমার দেখতে বড় সাধ হয়।'

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মাস্টারি করেন, একদিন কথাটা পাড়লেন গিয়ে মাস্টারমশাই। বিদ্যাসাগর জিগগৈস করলেন, 'কেমনতরো পরমহংস হে? গের্য়া কাপড় পরে থাকেন নাকি?' না, লালপেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে বার্ণিশ-করা চটিজনতো। রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন একটি ঘরে, তন্তপোশের উপর সামান্য বিছানা, তাতেই শোন, মশারি খাটান। দেখতে অত্যন্ত শাদাসিধে, কিন্তু এমন আন্চর্য লোক আর দেখা যায় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছন জানেন না সংসারে।

বটে? খ্রিশ হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শনিবার চারটের সময় নিয়ে এস।' গাড়ি করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সংগ্রে মাস্টার, ভবনাথ আর হাজরা।

আহা, ভবনাথ কেমন সরল! বিয়ে করে এসে আমায় বলছে, আমার দ্বীর উপর এত দেনহ হচ্ছে কেন? তা, দ্বীর উপর ভালোবাসা হবে না? এটিই জগংমাতার ভুবনমোহিনী মায়া।

এই স্বী নিয়ে মান্য কী না দ্বঃখভোগ করছে। তব্ব মনে করে এমন আত্মীয় আর কেউ নেই। কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভালো করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, পয়সা নেই মেরামত করার—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না, ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কার্ছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে—

বিদ্যার্ পিণী স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। এক হাতে সংসারের কাজ করে, আরেক হাতে স্বামীর হাত ধরে নিয়ে চলে ঈশ্বরের পথে।

আর হাজরা?

অনেক জপতপ করে, মন পড়ে আছে বাড়িতে, দ্বী-ছেলে জমি-জমার উপর। তাই ভিতরে-ভিতরে দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ভাকে, লম্বা-লম্বা কথা শোনায়, বলে, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ, জপতপ করতে পারে না, হো-হো করে ঘুরে বেড়ায়।

'যদি কেউ পর্বতের গ্রহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর সাধনা করে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে বিষয়ে মন, কামকাণ্ডনে মন, সে লোককে বলি ধিক। আর যার কামকাণ্ডনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।'

পোল পার হয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহাস্ট স্ট্রিটে পড়েছে গাড়ি। এই বাদ্বড়-বাগানের কাছে এসে গেলাম। মৃহ্তে ভাবাবেশ হল রামকৃঞ্জের।

এই রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ি।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ও সব আর ভালো লাগছে না।'

এখন শর্ধর বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শর্ধর্ ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। সেই বিদ্যার সমন্ত্র।

দোতলা, ইংরেজ-পছন্দ বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, পশ্চিম ধারে ফটক। পাঁচিল থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত ফ্লের কেয়ারি। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন। সির্পড় দিয়ে উঠেই উত্তরে একটি কামরা, তার প্রবে হল-ঘর। হল-ঘরের পর্ব প্রান্তে টেবিল-চেয়ার। সেইখানে পশ্চিমম্থো হয়ে বসে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। হল-ঘরের দক্ষিণে বিদ্যাসাগরের লাইরেরি। সে আরেক বিরাট শব্দসম্দ্র। পাশেই নিরীহ শোবার-ঘর।

'মা গো, পণ্ডিতের সংগে দেখা করতে চলেছি। আমার মুখ রাখিস মা।' গাড়ি থেকে নামলেন রামকৃষ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে ধ্বতি, আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলা। পায়ে বাণিশ-করা চটি জ্বতো। উঠোন পোরিয়ে যেতে-যেতে জিগগেস করলেন মাস্টারকে, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না?'

'আপনার কিছ্তে দোষ হবে না।' বললে মাস্টার। 'আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।'

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর। বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, তেমনি। হল-ঘরে না বসে উত্তরের কামরায় বসেছেন বিদ্যাসাগর। বয়স আন্দাজ বাষট্রি। রামকৃষ্ণের থেকে ষোলো-সতেরো বছরের বড়। খর্বাকৃতি, মাথাটি প্রকাণ্ড, চার পাশ উড়িয়াদের মতো কামানো। পরনে শাদা থান কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা, গলার পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে ঠনঠনের চটি জ্বতো। বাঁধানো দাঁতগ্বলো ঝকঝক করছে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢ্বকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। যে টেবিল সামনে রেখে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে ছিলেন বিদ্যাসাগর, তার প্রব পাশে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বাঁ হাতখানি টেবিলের উপর। যেন সংলগ্ন হয়ে আছেন বিদ্যাসাগরে। একদ্ভেট তাঁকে দেখছেন আর হাসছেন ভাবাবেশে। ভাবাবেশ সংবরণ করবার জন্যে মাঝে-মাঝে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'জল খাব।' 'জল খাব।'

দেখতে-দেখতে ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনে একটা পিঠ-তোলা বেণ্ডি ছিল, তাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে একটি ছেলে বসে। বিদ্যাসাগরের কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে, পড়াশোনার খরচ চলে না। তার থেকে সরে বসলেন ঠাকুর। বললেন, 'মা, এ ছেলের বড় সংসারাসন্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।'

আর এ ছেলেটি? সামনে-বসা আরেকটি ছেলেকে নিদেশি করলেন বিদ্যাসাগর। 'এ ছেলেটি সং। যেন অন্তঃসার ফল্পন্নদী। উপরে বালি, কিন্তু একট্ন খ্র্ডলেই জল দেখতে পাবে ভিতরে।'

জল এসে গেল ভিতর থেকে। বিদ্যাসাগর মাস্টারকে জিগগেস করলেন, 'কিছ্ব খাবার দিলে ইনি খাবেন কি?'

'আজ্ঞে আনুন না।' বললে মাস্টার।

বিদ্যাসাগর ব্যাসত হয়ে ছ্বটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। একথালা মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন. 'এগ্রলি বর্ধমান থেকে এসেছে।'

মিণ্টিম্ব করলেন রামকৃষ্ণ। ভবনাথ আর হাজরাও কিছ্ব অংশ পেল। মাস্টারের বেলায় বিদ্যাসাগর বললেন, ও তো ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আটকাবে না। মিণ্টিম্বের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিণ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলুম!'

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।' 'না গো! . নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমৃদ্ধ।'

এক ঘর লোক। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। কথার রসগ্রহণ করে হাসছে সবাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর চুপ।

'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম'।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'সত্ত্বগুণ হয় দয়া থেকে। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন। তোমার বিদ্যাদান অপ্রদান—সেও ঐ দয়া থেকে। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐতেই ভগবান-লাভ। কেউ করে নামের জন্যে, পুণোর জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে, দয়ার জন্যে। তাই তুমি তো সিন্ধ গো!'

'আমি সিন্ধ?' চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধন করলমে কবে?' রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আল্ম-পটল সিন্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দ্বংখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিন্ধ?'

শিবনাথের কোলে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। শিবনাথ তখন আছে বন্ধ্ব যোগেনের সংগা। যোগেন দ্বিতীয়পক্ষে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজপরিত্যক্ত হয়ে বাস করছে নিরালায়। একটা হিন্দ্ব চাকর পর্যন্ত জোটেনি। থাকবার মধ্যে আছে সতীর্থ বন্ধ্ব শিবনাথ আর মহাপ্রাণ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরই প্ররোত যোগাড় করে দিয়েছেন বিয়ের, নিমন্তিতদের খাওয়াবার খরচ দিয়েছেন, নববধ্বকে দিয়েছেন মূল্যবান উপহার।

যোগেনের বাড়িতে প্রায়ই আসেন বিদ্যাসাগর। মজার-মজার গলপ বলে হাসিয়ে যান সবাইকে। বিষাদভার লাঘব করেন। কঠোর ব্রতোদ্যাপনের প্রতিজ্ঞাতে ধার যোগান। সে দিন এসে দেখেন, শিবনাথের কোলে স্ট্রী একটি মেয়ে। 'কে এই মেয়ে?'

'নাপিতদের মেয়ে। আমাদের পাড়াতেই থাকে। দাদা বলে আমাকে।'
'বা, বেশ মেয়েটি তো?' একট্ব আদর করতে হাত বাড়ালেন বিদ্যাসাগর।
'কিন্তু জানেন কি?' কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল শিবনাথের : 'ও বিধবা।'
বিধবা? যেন বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। স্তদ্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর।
যন্ত্রণায় মুদ্রিত করলেন দু'চোখ। শিবনাথ দেখতে পেল, বড়-বড় জলের ফোঁটা
গাডিয়ে পডছে গাল বেয়ে।

হঠাৎ দ্'বাহ্ন বাড়িয়ে অবোলা শিশ্নটাকে টেনে নিলেন ব্লকের মধ্যে।
শিবনাথ বললে, ওকে ফের বিয়ে দেবার জন্যে ওর মাকে বোঝাচ্ছি ক'দিন থেকে।
'কিছ্ন ভাবতে হবে না। ওকে আগে বেথ্নন ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। খরচ-পত্র
যা লাগে সব আমি দেব। তার পর একদিন পালকি ভাড়া করে ওকে আর ওর
মাকে পাঠিয়ে দিও আমার বাড়িতে, আমার মা'র কাছে।'
বিদ্যাস্যাগর কি সিম্ধ নয়?

শিবনাথ যখন ব্রাহার হয়, তখন তার বাবা কে'দেছিলেন। বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, মান্বয যেমন যমকে ছেলে দেয়, তেমনি আমি কেশবকে ছেলে দিয়েছি।'

শানুনে স্থির থাকতে পারেননি বিদ্যাসাগর। বাপের দা্বংখে কে'দেছিলেন আকুল হয়ে।

শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। ত্যাজ্যপত্তের করেছে। স্ত্রী আর ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে আলাদা বাসা করে আছে কায়ক্লেশে। স্কলার্রাশপের টাকা ক'টিই ভরসা।

পথে-ঘাটে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে। মুখ ফিরিয়ে নেন না বিদ্যাসাগর। বরং মুখ বাড়িয়ে গলা নামিয়ে জিগগেস করেন আলগোছে, 'হ্যাঁ রে, কেমন করে চলে?'

শব্ধব্ বাপের কন্টেই কাঁদেন না, ছেলের কন্টেও কাঁদেন। প্রায়ই খোঁজ নিতে আসেন। এটা-ওটা পরামর্শ দেন। শিবনাথ যদি কখনো অর্থ সাহায্য চেয়ে বসে, বোধ হয় তারই জন্যে নীরবে অপেক্ষা করেন।

কত ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসেন শিবনাথকে। যখনই তাদের বাড়ি যান, দ্ব'আঙ্বলের চিমটেতে শিবনাথের ভু'ড়ির মাংস টেনে ধরেন। ওটাই তাঁর আদরের চেহারা। সে আদরের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় শিবনাথ। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক তাকে ধরে আনেন। তার ভু'ড়িতে চিমটি না কাটতে পেলে বিদ্যাসাগরের শান্তি নেই।

তখন তো বাপে-ছেলে একসঙ্গে ছিল। এখন ছেলে একা, বাপ একা। দ্বয়ের দ্বঃখেই কাঁদেন বিদ্যাসাগর। একবার এ বাড়ি যান, আরেক বার ও বাড়ি।

কাঁদবার আগে পর্যন্তই বিচার। একবার কান্না এসে গেলে বিচার ধ্রুয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের কাছে কত লোক এসে গাল পাডে শিবনাথকে। ব্রাহমুসমাজে দুকেছে

বলেই সবাইর রাগ। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, 'যাই ও কর্ক, ফেলতে পারব না ওকে। যাই বলো, ওকে বৃকে রাখলে আমার বৃক ব্যথা করে না।'

সেই শিবনাথের ঘরে আরেক জন তার বন্ধ্ব এসেছে। বন্ধ্বটিও শিবনাথের মত সমাজদ্রোহী, বিধবা বিয়ে করেছে, আর শিবনাথের মতই পিতৃ-পরিত্যক্ত। খ্ব ধনী বাপের ছেলে, এখন একেবারে দ্বরক্থার চরম। তার উপর রোগ হয়েছে মারাত্মক। বিধবা-বিয়ে ঘটাতে হাত ছিল শিবনাথের, তাই এখন ত্যাগ করতে পারল না বন্ধ্বকে। সপ্রকলম আশ্রয় দিল। ডাক্তার ডাকাল। কিন্তু কিছ্বই স্বরাহা হল না। তখন বন্ধ্ব বললে, বাবাকে একটা খবর দাও। তিনি ক্ষমা না করলে আর সারব না আমি। তার বাবার সংগে পরিচয় নেই শিবনাথের। কি করে তাঁকে ধরে! নিজে গেলে হয়তো উলটো ফল হবে। বন্ধ্বর অন্তিম কামনা পূর্ণ হবে না।

তখন অগতির গতি, বিদ্যাসাগরকে গিয়ে ধরল শিবনাথ। বিদ্যাসাগর তেলেবেগনে জনলে উঠলেন। 'জানো ও ছোকরার চরিত্র? ওর সব অতীত কীতি'?'
সব জানে শিবনাথ। মন্থ ব্জে হে'ট হয়ে রইল। ব্ঝল, ব্থা, আশালতা দশ্ধ
হয়ে গেল সূর্যতেজে।

'ওকে সাহায্য করবে না আর কিছ্ব! উলটে ওকে চাবকে দেওয়া উচিত।' সেই বিরাট আননের উপর ক্লোধের র্দ্ররুগ দেখতে লাগল শিবনাথ। নির্পায়ের মত প্রণাম করল বিদ্যাসাগরকে। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারলাম না।'

মহামান্যটি নড়ে উঠলেন। ধমক দিলেন শিবনাথকে। 'বোস্। আমি তোকে চলে যেতে বলেছি? হ্যাঁ, সেই কাল সকালের আগে তো আর কিছ্ হবে না? যা, কাল সকালেই নিয়ে যাব তার বাপকে। আর, শোন, দাঁড়া, এই ক'টা টাকা নিয়ে যা।' শিবনাথের হাতে ক'টা টাকা গ্র্ভে দিলেন বিদ্যাসাগর: 'তুই একা কন্দিন চালাবি? এই নে। দেখিস ওর স্বা আর সন্তান যেন কন্টে না পড়ে।'

বলো, সিন্ধ কি নয় বিদ্যাসাগর? যে মাতৃভক্ত সে কি সাধক নয়? মা বলেছেন ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হতে, যেমন করেই হোক, দামোদর সাঁতরেই চলে গেলেন। তার পর মা যখন চলে গেলেন, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন নির্জানে। আর কিছুর জন্যে নয়, মা'র জন্যে কাঁদতে ব্রুক ভরে। পরের জন্যে যে কাঁদে সে তো পরমের জন্যেই কাঁদে। পরই তো পরম। পরেশও যে, পরমেশও সে-ই। ব্রহ্মই তো পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের জন্যে যে কাঁদে সেই তো সিন্ধ। বিদ্যাসাগর বললেন রামকৃষ্ণকে, 'কিন্তু জানেন তো, কলাইবাটা সেন্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

'তুমি তেমনি নও গো। তুমি দরকচা-পড়া পণিডত নও। শকুনি খ্ব উণ্চুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। যারা শ্ব্ধ পণিডত, শ্বনতেই পণিডত, এদিকে কামকাণ্ডনে আসন্তি, তারা শকুনির মতই পচা মড়া খ্লছে। তুমি সে রকম নও। বিদ্যার ঐশ্বর্থ—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খ্লছে। তুমি সিন্ধ নও তো কে সিন্ধ?' এক জ্ঞানময় প্রবৃষ্ব দেখছেন এক আনন্দময় প্রবৃষ্কে।



'ছেলেরা মেলায় যাবার বায়না ধরেছে,' হেনরিয়েটা কাঁদো-কাঁদো মন্থে বললে ঘরে ঢনুকে, 'কিন্তু হাতে মোটে আমার তিন ফ্রাঙ্ক—' তখনকার হিসেবে দেড় টাকার কাছাকাছি। মধ্যাদেন তাকাল একবার শ্না চোখে। বললে, 'শা্ধ্য আজকের দিনটা অপেক্ষা করে।' 'কত দিন-রাতই তো গেল এমনি অপেক্ষা করে-করে। তুমি কি মনে করো তোমার দেশের লোক কেউ তোমাকে সাহায্য করবে?'

সে আশা ছেড়েছে মধ্সদেন। সাহাষ্য দ্রের কথা, পাওনা টাকাই পাঠাচ্ছে না সরিকেরা। এদিক-সেদিক করে চার হাজার টাকা পাওনা। একটি কপর্দকেরও দেখা নেই।

সরিক তো নয় কালসাপ। তাদের কথা ভাবছে না মধ্মদ্ন। দেশে কত-কত মানী-গ্নণী। কত-কত টাকার আণ্ডিল। তাদের কথাও ভাবছে না। হেন লোক নেই যার সংগ চেনাশোনা নেই মধ্মদ্দের। এক-এক করে মনে করতে লাগল ম্খগ্লেলো। একটা ম্খও এমন নয় যে মন উন্মুখ হয়। বিত্তবান তো অনেক আছে, কিন্তু চিত্তবান কোথায়!

না, একজন বোধ হয় আছে।

একজন নয়, দ্বজন। একজন ঈশ্বর, আরেকজন ঠিক সেই ঈশ্বরের নিচেই। তারই জন্যে অপেক্ষা করতে বলছে স্মীকে।

এমনিতে অম্থিরমতি মধ্সদেন, মৃহ্তের বশে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল সে করেছে জীবনে, অনেক নিব্দিখতা, কিন্তু এবার পরিষ্রাতা খংজতে গিয়ে ভুল করেনি এতট্বকু। এত দিনে একটি স্থিরবৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। অন্তত এই একবার।

'শ্বং আজকের দিনটা—'

'কি আছে আজকে?'

'আজকে ডাক আসবার দিন। আজ ঠিক চিঠি আসবে। একটা শহুভসংবাদ এসে যাবে কিছহু।'

'যদি না আসে?'

'যদি না আসে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল মধ্সদেন : 'তাহলে আমি সটান জেলখানায়, আর তোমরা, তুমি আর ছেলেমেয়েরা, কোনো একটা অনাথ-আশ্রমে।'

জামার হাতায় চোখ ম**্ছল হেনরিয়ে**টা।

'কিন্তু, কান্নাটা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী নাও হতে পারে। কেননা টাকার জন্যে যাকে এবার লিখেছি—'

'কে সে?'

'সমস্ত বাংলা দেশে সে শ্ব্ধ্ব একজনই। আর্য ঋষির মত জ্ঞানী, ইংরেজের মত কর্মোংসাহী আর বাঙালী মায়ের মত কোমলহ্দয়! এখানেও যদি না হয়! না, না, হতেই হবে, নিজে বিপন্ন হয়েও আসবে বিপদ্দধারে। আমি নদী-নালার কাছে যাইনি, গিয়েছি সম্দ্রের কাছে।'

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

-ঐ এলো বর্নঝ সেই সম্দ্রের মৃক্ত হাওয়া! বাধাহীন স্বাধীনতার শ্ব্ছতা।
আদালতের বেলিফ। দরজা একট্র ফাঁক করে উর্ণক মেরে দেখল হেনরিয়েটা।
১৯০

ক্ষিপ্র হাতে ফের বন্ধ করে দিল। ক্রোক করবার মত আর নেই কোনো মালামাল। এবার হাতে-হাতে গ্রেম্তার করতে এসেছে। আবার নড়ে উঠল কড়া। ক্রে?

'विशि'।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল মধ্সদেন। 'বালিনি, চিঠি আসবে দেশ থেকে?' পরিত হাতে খুলে ফেলল দরজা। 'কোথাকার চিঠি?'

তোমাকে বিলিনি। সাগরের মত প্রাণ! বাঙালী মায়ের মত হৃদয়! আশ্চর্য, এমন আকাঙ্ক্ষাও ফলে মান্বের জীবনে! এই দেখ। পনেরো শো টাকার ড্রাফট পাঠিয়েছে বিদ্যাসাগর।

শ্ব্ধ্ন কি সেই একবার? আরো বহ্বার টাকা পাঠালেন। জড়িয়ে পড়লেন ঋণ-জালে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পাশ করিয়ে ছাড়লেন।

সেই মাইকেল দেশে ফিরছে এত দিনে। বিদ্যাসাগর তার জন্যে পছন্দসই বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন। বিলেত-ফেরতের মত উপযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন জিনিসে-আসবাবে। কিন্তু সে-বাড়িতে উঠল না মাইকেল। গেল স্পেন্স হোটেলে।

অবজ্ঞা দেখে অভিমান করলেন না বিদ্যাসাগর। নিজে থেকে আনতে গেলেন ডেকে।

এক কথায় ফিরিয়ে দিল মাইকেল। ঐ নেটিভ পাড়ায় ঐ নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে থাকবে! বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসা ব্যর্থ করে দেবে এমন করে!

বিষয় মনে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। শ্ন্য সাজানো বাড়ির দিকে তাকালেন শ্ন্য চোখে।

তব্ কি সেই বাঙালী মায়ের হৃদয় শৃক্ষ হয় কখনো? কত বাধা-বিপদ ফিরতে লাগল পদে-পদে—এমন কি, হাইকোর্টেই ঢ্কতে পাচ্ছে না মাইকেল। চিরযোশ্বা বিদ্যাসাগরের ডাক পড়ল। গাঁয়ের নামে যাঁর নাম—আর কে আছে অমন বীরসিংহ! হটিয়ে দিলেন সব বাধা-নিষেধ, ঢুকিয়ে দিলেন হাইকোর্টে।

কর্মে দ্ব্দ্, শ্ব্ধ্ব মন্থেই কৃতজ্ঞতা। শ্ব্ধ্ব চলচিত্তের চলচ্চিত্র। স্থিরদার্নতি লক্ষ্য নয়, ধাবিত স্থালত উল্কাপিন্ড।

টাকার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। টাকা? কত চাই? দুই-দুশ-কুড়ি হাজার টাকা এই এসে পড়ছে হাতের মুঠোয়। মধ্সুদুদনের জন্যে কত ধার হয়েছে বিদ্যাসাগরের?

মনুখে শন্ধন বড়-বড় কথা। যত বহনাস্ফোট। হাতে টাকা এলে আর ধার শোধ নয়, নির্বিরোধ স্বেচ্ছাচার। ছন্দে যেমন অবন্ধন ব্যয়ে তেমনি উড়নচন্ডি।

শব্ধ্ব বিদ্যাসাগরেরই ঋণ বাড়ে। তাঁর সংস্কৃত প্রেসের দ্বই-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে যায়। তব্ব কি বাঙালী মায়ের হৃদয় নিষ্ঠ্বর হয়, নীরস হয়?

বলো, এ কোন সাধনায় সিন্ধ বিদ্যাসাগর? রামকৃষ্ণ কি আর ভুল বলেন? এই মধ্নস্দেনই রামকৃষ্ণের কাছে কটি কথা চেয়েছিল। শান্তির কথা, আশ্বাসের কথা। মা-কালী রামকৃষ্ণের মুখ চেপে ধরেছিলেন, ধর্মত্যাগীর সঙ্গে বলতে দেননি কথা।

কিন্তু কথার চেয়ে গান বড়। ধর্মের চেয়ে বড় ঈশ্বরকর্না।

সেই কর্ণায় বিগলিত হল রামকৃষণ। কর্ণার ধারা নেমে এল স্বস্তোতে। কথা বলতে দিচ্ছেন না, কিন্তু গান তো কথা নয়, গান গাইতে দোষ কি। আর এ গান তো অন্যের রচনা, রামপ্রসাদের রচনা। রামকৃষ্ণ গান ধরল। আর, মধ্সদেনের কৃতজ্ঞতা নেমে এল অশ্রবর্ষণে।

আমি অমিত্রাক্ষর লিখি, কিন্তু হে অক্ষর, তুমি তো অমিত্র নও।

'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবণ্ডক।' গর্জন করে উঠলেন বিদ্যাসাগর : 'ভদ্রলোকের ছেলে বলে এসে আমার সংখ্যে এই চাতুরীটা করলে ?'

সামান্য একজন পর্বলেশ সাব ইন্দেপকটর। ভয়ে-দ্বঃখে দাঁড়িয়ে আছে বিমৃত্ হয়ে। কীযে অপরাধ করেছে ব্রুতে পারছে না।

অপরাধের মধ্যে টাকা ধার নিয়েছিল বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিপদে না পড়ে কি আর কেউ কর্জ করে! আর, সে কী নিদার্ণ বিপদ। ছ মাসের জেলের হ্রকুম হয়েছে, চাকরিরও দফা রফা। এখন হাইকোর্টে মোশন করতে হবে। মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিস্টার দেবার ইচ্ছে, কিন্তু তার সাতশো টাকা ফি। বাড়িতে লেখা হয়েছে, এখনো এসে পে'ছিয়নি টাকা।

স্করাং ম্র্রিব ধরে চলো বিদ্যাসাগর। অন্পায়ের উপায়, অশরণের আশ্রয়। 'কি করতে হবে তাই বলো না।'

মনোমোহন ঘোষকে আপনি শ্ব্ধ্ব একটা চিঠি লিখে দিন যেন বিনা ফি-তে কাজটি করে দেয়। হ্যাঁ, আজকেই দিন মামলার। হ°তা খানেকের মধ্যেই টাকা এসে যাবে বাড়ি থেকে, তখন দিয়ে দেব ঘোষ-সাহেবকে—নির্ঘাৎ দিয়ে দেব।

'বাড়ি কোথায়?'

নাটোর। পর্বলিশে চাকরি করে, বিরুদ্ধ দল মিথ্যোমিথ্য ফাঁসিয়ে দিয়েছে। জেলটা রদ করাতে না পারলে একটা পরিবার ছারখারে যাবে। শুধ্ব যদি একটা সর্পারিশ লিখে দেন—

চুপচাপ কতক্ষণ ভাবলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'এ কর্ম' আমার দ্বারা হবে না। এক পা জেলে এক পা বাইরে এমন লোকের টাকা বাকি রেখে কাজ করতে বলা অবিচার করা। মামলায় যদি হার হয়? জেলের হ্কুম যদি বহাল থাকে? না বাপ্ন, অসম্ভব, এমনটি পারব না কিছ্বতেই।'

তবে আমি যাই কোথা? শ্রুনেছি যার কেউ নেই তার বিদ্যেসাগর আছে। যার বিদ্যেসাগরও নেই সে যাবে কোন দুয়ারে?

কাগজ-কলম টেনে নিলেন বিদ্যাসাগর। ঘসঘস করে লিখতে লাগলেন, মাই ডিয়ার ঘোষ—

হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এ কর্ম হবে না আমার দ্বারা। অন্যায় অনুরোধ করি কি করে?'

দারোগা কে'দে ফেললে। বললে, 'তা হলে আমি জেলেই যাব?'

একটা তীর যেন এসে বিদ্ধ করল বিদ্যাসাগরকে। চোখের কোণ ভিজে উঠল। জানা ছিল, তব্ ব্যাঙ্কের খাতা খ্লে আরেকবার দেখলেন এক পয়সাও মজ্বত নেই। তব্, আশ্চর্য, একটা চেক কাটলেন। সাত শো টাকার চেক। বললেন, 'এই চেক নিয়ে গিয়ে ঘোষকে দাও। আর বলো, কাল সাড়ে এগারোটার আগে যেন ব্যাঙ্কে না পাঠায়। যে করে হোক আজকের দিনের মধ্যে সাত শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেব।'

হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে দারোগা। ধার শোধ করতে টাকা নিয়ে এসেছে। এক আধলা কম নয়, প্ররো সাত শো টাকা। সাত দিনের মধ্যে ধার শোধ দেবার কথা ছিল, চার দিনের দিনই পেণছে দিয়েছে টাকা। সহাস্য মুখে প্রণাম করে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী বিস্ফোরণ! ভূমি মিথ্যেবাদী, ভূমি প্রবন্ধক, ভূমি অভদ্র—
'তা ছাড়া আবার কি।' বিদ্যাসাগর তেমনি গরজাতে লাগলেন: 'তূমি না বলেছিলে

'আজে হ্যাঁ—'

'মিথ্যে কথা। একশো বার মিথ্যে।'

ত্মি প্রলিশে কাজ করো?'

'সে কি কথা? আপনি খোঁজ নিন, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। সামান্য চাকরি, মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'মিথ্যে ছাড়া আর কী বলব!' একট্ব যেন প্রশমিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। কণ্ঠস্বরে নির্জালা ক্রোধের পরিবর্তে এসেছে যেন একট্ব অভিমানের ঝাঁজ: 'এত দিনে কত লোক ''দেব'' বলে টাকা নিয়ে আর দিল না। অপারগের কথা ছেড়ে দিই, কত সম্পন্ন বড়লোকও টাকা ধার নিয়ে মেরে দিলে। বন্ধ্বান্ধ্বের তো কথাই নেই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশের লোক হয়ে, শ্ব্ধ্ব তাই নয় প্রলিশের দারোগা হয়ে, প্ররোপ্রির ফিরিয়ে দেবে, এ বিশ্বাস করি কি করে? তা ছাড়া সাত দিনের কড়ার করে চতুর্থ দিনে ফেরং দেবে এ কল্পনার অতীত। তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলব না তো কি! তোমার খালাস পাওয়া উচিত হয়নি। সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চার দিনের দিন যে শোধ দেয় সে প্রলিশের দারোগাগিরি করে জেলে যাবে না তো কে যাবে!'

কাউকে চিঠি লিখতে বসেই প্রথমে লেখেন: 'খ্রীহরিঃ শরণম্'। বাজে বা বেফাঁস কথা লেখবার লোক নন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সংসারে বাস্তবচক্ষে যদি কার্ন শরণ নিয়ে থাকেন, তবে সে বাপ-মা। পাকপাড়া রাজবাড়ির হডসন সাহেবকে দিয়ে দন্খানা ছবি করিয়ে নিয়েছেন—তাদের সামনে দিনারন্ডের প্রথম প্রণামটি না রেখে জলস্পর্শ করেন না বিদ্যাসাগর। ওই তাঁর হর-গোঁরী। তাঁর রাম-সীতা। তাঁর লক্ষ্মী-নারায়ণ।

'পাকপাড়া রাজবাড়িতে ভালো এক সাহেব পোটো এসেছে, মা,' ভগবতী দেবীকে বললেন বিদ্যাসাগর, 'ইচ্ছে করছে তোমার একখানা ছবি আঁকিয়ে নি।' 'দ্বে, আমার ছবি কী হবে!ছি-ছি!' ভগবতী দেবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ১৩(৬৮) 'ছবি তো তোমার জন্যে নয়, ছবি আমার জন্যে। যখন যেখানে থাকি, সকাল-সন্ধে থাকবে আমার চোখের সামনে। প্রাণটা যখন কেমন করে উঠবে তখন একবার দেখব চোখ ভরে।'

রামকৃষ্ণের সেই কথা। যাকে দেখতে এসেছিস, চোখ মেলে চোখ ভরে দ্যাখ মা'র মুখখানি। ঈশ্বরের মুখের আভাস যদি কোথাও থাকে তবে এই মা'র মুখে। 'না বাপু, সাহেবের সামনে বসে ছবি আঁকাতে পারবো না।' ভগবতী দেবী আবার

পাশ কাটাতে চাইলেন।
'না, মা, সে খুব ভালো লোক, আমাকে খুব ভালোবাসে, তার সামনে বসতে

'না, মা, সে খুব ভালো লোক, আমাকে খুব ভালোবাসে, তার সামনে বসতে দোষ নেই।'

একট্র বোধ হয় নরম হলেন ভগবতী। বললেন, 'তা সে এখানে আসবে তো?'

'না মা, তোমাকে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গিয়ে বসতে হবে। সেখানে সে আন্ডা করেছে। সে আন্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে ছবি হয়তো ভালো হবে না—'

প্রের মুখের দিকে তাকালেন ভগবতী। বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে তাই কর। নিন্দে হলে লোকে তো আর আমাকে নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে। বলবে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া ছবি তুলতে নিয়ে গেছে।'

লোকের নিন্দাকে বিদ্যাসাগর যেন কত ভয় করে! আমি মাতৃবন্দনা করব তায় লোকনিন্দা!

সেই মার মৃত্যুতে দশ দিক শ্ন্য হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের। বালকের মত কাঁদতে লাগলেন অঝারে। মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পার্নান, সেবা করতে পার্নান, দ্বটো কথা শ্বনতে পার্নান, এ দ্বঃখ রাখবার জায়গা নেই। নির্জানে চলে গেলেন, ফিরতে লাগলেন দীনহীনের মত। পায়ে জ্বতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, বেশে-বাসে পরিচ্ছন্নতা নেই। থাকেন একাহারে, স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে। নিতানত অস্ক্থ হয়ে না পড়লে সাহায্য নেন না দিনময়ীর। কঠিন মেঝের উপর শ্বয়ে ঘ্নোন। আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তল্গত চিত্তে মার গ্বাবলীর ধ্যান করেন।

এমনি এক বছর। একটানা এক বছর।

কত বছর তার পর চলে গেছে। এক দিন কি কথায়-কথায় এক বন্ধ্ব হঠাৎ তাঁর মা'র গ্রেণের কথার উল্লেখ করলেন। যেই শোনা, কাতর কান্নায় ফেটে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

বন্ধ্ব তো অপ্রস্তুত। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পীড়িত, দেখা করতে এসেছিলেন। কথাচ্ছলে উঠে পড়েছিল ভগবতী দেবীর প্রসংগ। কিন্তু ফল এমন হবে অনুমান করতে পারেননি। এ যে একেবারে শোকসমনুদ্র!

'এত কণ্ট দেব জানলে ও-কথা পাড়তুম না।'

'কণ্ট? তুমি আমাকে কণ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো আমার বন্ধর মত কাজ করলে। তোমার জন্যে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের নামে দ্ব ফোঁটা চোখের জল ফেললাম। এত দ্বর্দশা, সব সময়ে বাপ-মাকে স্মরণ করতে পারি কই?'

এই বিদ্যাসাগর। সাগরের তুলনা সাগর। 'সাগরং সাগরোপমং'।
এই মাতৃসাধক কি সিন্ধ নয়? নয় কি তপঃপরায়ণ ঋষি?
রামকৃষ্ণ কী করতেন? যত দিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন, রোজ সকালে গিয়ে
প্রণাম করে আসতেন। বৃন্দাবনে থেকে যাবেন ভেবেছিলেন মায়ের কথা মনে
পড়তেই বৃন্দাবন ভেসে গেল। তার পর মা যখন গত হলেন তখন রামকৃষ্ণের সে
কী কামা! রামকৃষ্ণের মন্তই তো মা! মৃথেই হোক আর মনেই হোক মাকে যে ডাকে
সে তো ভগবতীকেই ডাকে। বিদ্যাসাগরের মা-ও তাই ভগবতী!



'রহা যে কি মাথে বলা যায় না।' বিদ্যাসাগরকে বলছেন রামকৃষ্ণ: 'সব শাস্ত্র-দর্শন এ'টো হয়ে গেছে। তার মানে মাথে পড়া হয়েছে, মাথে উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল এ'টো হয়নি। সে রহা। সে অন্তিছণ্ট।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'বা, এটি তো বেশ কথা। এ কথা তো কোথাও শুন্নিনি! একটি নতুন কথা শিখলাম আজ।'

বহা অনুচ্ছিণ্ট।

একেবারে মুখের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ আস্বাদের মধ্যে। রসনার রসাশ্রয়ে। কিন্তু সাধ্য নেই দন্তস্ফুট করো। মুখ খুলেছ কি উড়ে পালিয়েছে! বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারে ভাবস্বর্পের বন্দনা চললেও বর্ণনা চলে না। ভূষণ দিয়ে কি রূপের উদ্ঘাটন হয়?

'কিন্তু যারা ব্রহ্মজ্ঞানী?'

'তারা ন্নের প্রতুল। ন্নের প্রতুল সমর্দ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তার খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে কার খবর দেবে?'

মান্ব তো খ্ব বাহাদ্বর, তাই মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। সেই সে পি'পড়ের গল্প। একটা পি'পড়ে চিনির পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আরেক দানা ম্বেথ করে বাসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে এবার এক সময় এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব।

ব্রহা তো নির্লিপ্ত, কিন্তু ভগবানটি কে?

যিনিই রহা তিনিই ভগবান। একজনেরই দ্ব রকমের পোশাক। বাড়িতে থাকার মত শাদাসিধে চেহারার একজন, আরেকজন বাইরে বের্বার মত একট্ব ফিটফাট সাজগোজ। একজন গ্লাতীত, আরেকজন গ্লময়। একজন ষড়ভাবশ্না, আরেকজন ষড়েশ্বর্যপূর্ণ।

আপনার কাকে বেশি পছন্দ, ব্রহমকে না ভগবানকে?

ব্রহা যেন গতসর্ব দেউলে। যেন নিষ্কিণ্ডন পথের ভিখির। চাল নেই চুলো নেই, যেন গাছতলায় আগ্রয়। যে বাব্রে ঘর নেই শ্বার নেই, বিনি পয়সায় যে বিকিয়ে গেল, সে বাব্ আর কিসের বাব্? ভগবান ষড়ৈশ্বর্যে প্রকাশমান। কত তাঁর প্রতাপ কত তাঁর প্রভুত্ব। তাঁর যদি ঐশ্বর্য না থাকত তা হলে কে মানত তাঁকে? আমার কিন্তু বাপ্র ব্রহার চেয়ে ভগবানকে বেশি ভালো লাগে। ভগবান হচ্ছে রাজা, কিন্তু বহুরু হচ্ছে জমিহীন জমিদার।

'ঈশ্বর যদি স্ব'ভূতেই আছেন, তবে একজনকে বেশি শক্তি আরেকজনকে কম শক্তি দিয়েছেন এর মানে কি?'

যেমন আধার তেমনি শক্তির আয়তন। শক্তি আধারের নয়, শক্তি তাঁর। তিনিই বিকশিত হয়েছেন। যেমন দীপ তেমনি আলো। যেমন মাঠ তেমনি ফসল। যেমন কলসী তেমনি সরা।

সব তিনি। তোমাকে যখন কেউ মানে তখন জানবে তাঁকেই মানে। তোমাকে যে মানে তাতে তোমার শিং বেরিয়েছে দ্বটো?

শ্বধ্ব পাণ্ডিত্যে কিছ্ব নেই। তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া, জনে-জনে জানাবার জন্যে নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে ঢাকের বাদ্যি। পাড়া-পড়শীর ঘ্রম না ভাঙিয়ে ক্ষান্তি নেই। সারা গায়ে গয়না পরে একা-একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কে কবে শান্তি পায়! বাইরের লোককে দেখাবার জন্যে রাস্তায় ছোটে। নামের পেছনে পদবীর প্রচ্ছ নাড়ে। নিজের কথাটি পরের কথার উদ্ধৃতির স্ত্পে চাপা দেয়।

শব্ধব কোটেশন আর ফর্টনোট। জানতে তো জেনেছি কিছরই নয়, তবর কতটা পড়েছি তার ফর্দ নাও। আমার বাক্যের বহরে যদি একট্র অবাক হও। যেমন ঐশ্বর্য দেখিয়ে স্ক্রেভাবে চাই তোমাকে একট্র ঈর্ষাল্য করতে। শব্ধরু নিজকে দেখানো। শব্ধরু প্রাচীরপত্রে নিজের নামজারি।

র্যাদ কাউকে জাহির করতে হয়, তাঁকে জাহির করো। যদি কাউকে সাব্যস্ত করতে হয় তাঁকে সাব্যস্ত করো।

'আমি ও আমার, এই দুর্টি অজ্ঞান। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য, এই যে ভাব এ হয় অজ্ঞান থেকে।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'আর, হে ঈশ্বর, তুমিই সব কর্তা, আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, প্রেপরিবার, বন্ধ্ব-বান্ধ্ব—আমার বলতে কেউ কিছু নয়, সব তোমার—এইটিই জ্ঞানভাব।'

লোকে ব্রেও বোঝে না। ঘা খায়, আবার উঠে বসে অহঙ্কারের বেড়া মেরামত

করে। সূর্য যে অন্তে চলেছে সেদিকে খেয়াল নেই। সারা দিন চলে শৃধ্ এই মেরামতির ট্রকটাক। আত্মরতির ক্ষ্র-সংস্কার। দিন যায় দৈন্য আর যায় না। তার পর মৃত্যুর পর আবার খবরের কাগজে হেডলাইন দিতে ছোটে। হোমরা-চোমরা কে-কে এসেছিল শ্রান্ধ খেতে তার ফিরিস্তি ঝাড়ে। চাকরি থেকে পেনসন নিয়ে বাড়ি করে দরজার উপরে ছাড়া-চাকরির নেম-শ্লেট ঝোলায়।

সম্যাসী শ্বয়ে আছে লোহার কাঁটার উপর। সংসারী শ্বয়ে আছে অহঙ্কারের কণ্টকে।

বড় মান্বের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, খ্র্ব আড়ম্বর করে বলে, এ বাগানটি আমাদের, এ প্রকুরটি আমাদের। কিন্তু কোনো দোষ দেখে বাব্ যদি তাকে ছাড়িয়ে দেন, তখন তাঁর আম কাঠের সিন্দ্রকটাও নিয়ে যাবার তার যোগ্যতা থাকে না। বাব্র দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দ্রকটা পাঠিয়ে দেয়। হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর।

বদলি হবার সময় আদালতের ফার্নিচার ফেরৎ দাও। মায় দোয়াতদানটি পর্যন্ত। ভগবান দ্বই কথায় হাসেন, বললেন আবার রামকৃষ্ণ। এক হাসেন, কবরেজ যখন রুগীর মাকে বলে, মা, ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভালো করে দেব। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, বাঁচাবে! আর হাসেন, দ্ব ভাই যখন দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, এ দিক আমার, ও দিক তোমার। এই বলে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মান্ড, আর ওরা বলছে, এ জায়গা আমার!

'আচ্ছা, তোমার কী ভাব?' ঈষৎ ঝ'্রকে পড়ে জিগগেস করলেন বিদ্যাসাগরকে। মৃদ্ব-মৃদ্ব হাসছেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'সে এক দিন আপনাকে গিয়ে বলব আমি চুপি-চুপি।'

আমার পরোপকারের ভাব। পর মানে ভগবান, উপ মানে সমীপস্থ, আর কার মানে কার্য। আমি এমন কার্য করব যাতে মৃহ্তে ভগবানের সমীপস্থ হয়ে যাব। ভগবানকে কি করে আনন্দিত করব? এত যাঁর আছে তাঁকে আর আমি কী দিয়ে খুনি করতে পারি? তাঁকে খুনি করতে পারি শুধু পরের অগ্রু মুছিয়ে। আপনি বলছেন ভগবান হাসছেন। আমি তো দেখি অহনিশি কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন ঘরে-ঘরে, পথে-পথে। শৃভ্খলে নিপীড়িত হয়ে কাল্লার ভাষা হারিয়ে, শাসনের কারাগারের দেয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে।

তিনিই সব এ ভাবট্বুকু থাকলেই হল। তাঁর জন্যেই সব করছি, নিজের নামযশের জন্যে নয়, গীতায় একেই বলেছে নিজ্কাম কর্ম। গীতায় এমনিতেও য়া,
ওলটালেও তাই। এমনিতেই গীতা, ওলটালে তাগী। তাগী মানে ত্যাগী। তাজ
ধাতুর উপর বিহিত প্রত্যয়ে তাগী-ও সিম্ধ। মরা-মরা বলতে-বলতে য়েমন রাম
হয়েছিল তেমনি গীতা-গীতা বলতে-বলতে তাগী হয়ে য়ও। নিজের সমস্ত
জ্ঞান-কর্ম বিদ্যাব্রম্পি তাঁর হাতে, একটা বৃহত্তম সন্তার উপলম্পিতে, উৎসর্জন
করো। এর জন্যে চাই বিশ্বাস। সংশয়ের ঝড়ের রাতে প্রত্যয়ের দীপবিতি। এর
হিদিস পশ্ভিতের বিচারে নেই, আছে একটি নির্মালসরল বালকের বিশ্বাসে।

ষড়দর্শনেও তাঁর দর্শন হয় না, দর্শন হয় শর্ধর বালকের পবিত্রতায়। সেই যে কথায় বলে না, স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল আর হন্মান রামনামের বিশ্বাসের জোরে ডিঙিয়ে গেল এক লাফে।

'যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'তা হলে পাপই কর্ক আর মহা-পাতকই কর্ক, কিছুতেই ভয় নেই।'

শক্তিতে হয় না, ভক্তিতে হয়। একের পর এক গান ধরলেন রামকৃষ্ণ। সন্রে-সন্রে সন্ধার হ্রদ নেমে এল মর্ত্যাধামে।

তত্ত্ব অতি সোজা। শ্ব্ধ একটি ভালোবাসার তত্ত্ব। যাতে ঐ ভালোবাসাটি আসে তার জন্যেই তাঁকে মা বলা। মা বড় ভালোবাসার জিনিস।

বিদ্যাসাগরের চোখ ছলছল করে উঠল। এ কি আর বিদ্যাসাগরকে বোঝাতে হবে?

প্জা হোম যাগযজ্ঞ, ও-সব কিছ্রই নয়। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। যদি একবার ভালোবাসা আসে তবে কী হবে ও-সব অনুষ্ঠানে? যদি ভালোবাসা হবে কী হবে আর বেশভূষায়? চোখে যদি জল আসে কাজলের রেখা আর থাকে না।

'তুমি যে সব কর্ম করছ এ সব সংকর্ম।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো তা হলেই হল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভালোবাসা আসবে।'

একেক জনের একেক রকম পথ। কার্ম জ্ঞানে, কার্ম ভক্তিতে, কার্ম বা শ্বাধ্য নিষ্কাম কর্মে। নিষ্কাম কর্মাই নিয়ে যাবে মনস্কামের চরম তীর্থে।

'আমি বলছি, নিষ্কাম কর্মাই হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেম। আর ভালোবাসা হলেই দর্শন। আর সব দর্শনে চোখাচোখি হয় না, ভালোবাসাতেই মুখচন্দ্রিকা। হাাঁ গো, দেখা যায় ঈশ্বরকে। তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এই যেমন তোমাকে দেখছি চোখের উপর চোখ রেখে। এই যেমন কথা কচ্ছি তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে।'

রাত হচ্ছে, এবার উঠবেন রামকৃষ্ণ।

'যা সব বলছি তোমাকে তুমি সব জানো।' হাসলেন রামকৃষ্ণ : 'তবে খবর নেই। বর্নণের ভাণ্ডারে কত-কি রত্ন আছে, বর্ণ রাজার খবর নেই।'

'তা আপনি বলতে পারেন।' হাসলেন বিদ্যাসাগর।

'অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু একট্ব মাটি চাপা পড়ে আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, তখন অন্য কর্ম কমে যাবে। শৃংধ্ব খনন করবে সেই গহন অন্তর। ঐ দেখ না, গৃহস্থের বউর কত কর্ম, অন্তঃসত্ত্বা হলেই কর্ম কমে আসে। শোষে ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ওটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। সংসারের কাজ আর শাশ্বড়ি করতে দেয় না।'

তাই শর্ধর এগোও। কর্মারণ্যে কুঠার হাতে করে কাঠ কাটতে বেরিয়েছ, কিন্তু শর্ধর চন্দন গাছ দেখেই থেমে যেও না। ঐ কুঠারে যে রর্পোর খনি সোনার খনিও খর্ডতে হবে। তবে থামছ কেন? এগোও, এগিয়ে যাও। মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার রয়েছে সামনে। অন্তরেই সেই আকর, অন্তরেই সেই রত্নাগার। থেমো না, আড়ণ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পোড়ো না—

এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা! অনেক তোমার সম্ভাবনা। অনেক তোমার প্রতিশ্রন্তি। তোমার মাত্রাহীন যাত্রা। তোমার সংক্রান্তিহীন দিনপঞ্জী। প্রতিদিনই তোমার জন্মদিন।

'সব জানো, তবে খবর নেই।'

'তা কখনো হয়?'

'হ্যাঁ গো, অনেক বাব, জানে না চাকর-বাকরের নাম কি।' উঠলেন রামকৃষ্ণ। 'একবার যেয়ো বাগান দেখতে। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।'

'যাবো বৈ কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না?'

'আরে আমার কাছে যাবে কি? ছি-ছি! বাগান দেখতে যাবে।'

'সে কি কথা!' একটা ক্ষান্ধ হলেন কি বিদ্যাসাগর? বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন?'

'আরে, আমরা হচ্ছি জেলেডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু তুমি হচ্ছ জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় হঠাৎ ঠেকে যায়—'

সকলে হেসে উঠল।

রামকৃষ্ণ টিপ্পনি কাটলেন : 'তবে এ সময় যেতে পারে জাহাজ।'

रेषिशं वर्त्य निलन विमानागत। वललन, 'राां, अपि वर्षाकाल वर्रे।'

নবান্রাগের বর্ষা। নবান্রাগের সময় মান-অপমান থাকে না, বিদ্যা-অবিদ্যা থাকে না, শাধ্য জলে জলময়। তখন প্রেমের নদী, প্রেমের হাওয়া, প্রেমের ময়্রপঙখী। প্রেমের অঞ্জনে তখন বিশ্বময় নিরঞ্জন।

দাঁড়িয়ে মূল মন্ত্র জপ করছেন রামকৃষ্ণ। ভাবার্ট় হয়েছেন। হয়তো বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করছেন মা'র কাছে।

ভক্তসঙ্গে সি<sup>4</sup>ড়ি দিয়ে নামছেন ধীরে-ধীরে। নিজের হাতের মধ্যে একটি ভক্তের হাত ধরা। আগে-আগে বাতি-হাতে চলেছেন বিদ্যাসাগর।

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। ষণ্ঠীর চাঁদ দেখা দেয়নি এখনো। বাগানে অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে বাতির একটি ক্ষীণ রেখা চলেছে ফটকের দিকে। সেই ক্ষীণ রেখার পিছনেই জ্যোতিৎমান দিনকর। জগংজোড়া অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি সেই আশার ক্ষীণ দ্যুতি? সেই আভাসের পিছনে নব ভাস্করের আবির্ভাব?

ফটকের সামনে কে একজন গৌরবর্ণ সূত্রপত্রেষ দাঁড়িয়ে। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় পার্গাড়, দাড়িগোঁফ একমত্ব্য। শৈথ নাকি? অথচ পরনে ধর্তি, পায়ে জত্তা-মোজা। বাঙালী তো, গায়ে চাদর নেই কেন?

রামকৃষ্ণকে দেখামাত্রই পার্গাড়েশ্বন্ধ্ব মাথা পায়ে লব্টিয়ে দিল।

'এ কি? তুমি? বলরাম? এত রাত্তে?'

'অনেকক্ষণ এসেছি। দাঁড়িয়েছিলাম এখানে।'

'সে কি? ভেতরে যাওনি কেন?'

'সবাই আপনার কথা শ্নছেন, এর মধ্যে আমি গিয়ে কেন তালভঙ্গ করি?'

ঘরের মধ্যেই থাকি আর দরজার বাইরেই থাকি, আমি আছি আমার ভাবের ঘরের দরজা খুলে।

ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন।

মাস্টারের কানে-কানে বললেন বিদ্যাসাগর, 'গাড়িভাড়া দেব?'

'আজ্ঞে না, ও হয়ে গেছে।'

বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রত্যেকে, একে-একে।

গাড়ি চলল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু গাড়ির মধ্যে যিনি বসে তিনি চলেছেন কোথায়? তিনি চলেছেন জীবের ঘরে-ঘরে। কায়ে মনে আর বাক্যে একটি শ্বধ্ব বাণী নিয়ে। সে বাণী ভালোবাসার বাণী। শ্বধ্ব ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই আর সকলকে ভালোবাসবে। এ জীবন পেয়েছ শ্বধ্ব সেই ভালোবাসার আলো জবালাতে। গাঁথতে শ্বধ্ব সেই একটি ভালোবাসার বরমালা।



তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে নেমে এলে। নেমে এলে আমার পর্ণকৃটিরের ভগ্ন-দ্রারে। আমার দ্রারের চৌকাঠে ঠেকে যাবে বলে ফেলে এলে তোমার রাজম্বুকুট। আমি দীনদ্বংখী বলে পরে এলে রিক্ততার সাজ। আমি ছোট বলে তুমিও ছোট হলে। আমি কি তোমাকে ছোট করেছি? তুমি নিজেই ছোট হয়েছ আমার জন্যে। আমি দ্বর্বল বলেই স্বলভ হয়েছ। ভংগ্রর বলেই হয়েছ স্বকোমল। নইলে তোমাকে ধরি কি করে? রাখি কি করে ব্বকের নিবিড়ে?

কিন্তু, ছোট হয়ে শ্নাতে চাও তুমি বড় কথা। আমার ছোট ম্বের বড় কথা। সে-কথাটির নাম ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বসংসার ভরে উঠবে, ঘ্রচে যাবে সব ঘর-গড়া ব্যবধান। এইটিই বড় কথা। এইটিই শোনবার জন্যে ছোট হয়ে কাছে এসেছ। ছোট হয়েছ বড় করবার জন্যে। রিক্ত সেজেছ ম্বিক্তর পথ দেখাতে।

তুমি ভিখারি শিব। ভঙ্গমাখা। হাড়ের মালা গলায় দোলানো। তুমি নিষ্কিণ্ডন বলেই তো প্রবণ্ডিতের বন্ধ্ব। সরল বলেই তো ডাক দিয়েছ সহজ হতে।

কিন্তু এ কেমনতরো শিব? কেমনতরো সাধ্ব? থেকে-থেকে কেবল হাত পাতে। কেবল খেতে চায়। দ্ব পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অঘোরমণি। থাকে কামার-হাটিতে, দত্তদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের কোঠায়। রাধাকুঞ্চের মন্দির। নিজের হাতে ভোগ রাঁধে অঘোরমণি। কলাপাতায় করে গোপালের জন্যে ভোগ সাজায়। গণ্গাজলের ছোট গ্লাশ পাশে রেখে পিণ্ড পাতে সামনে। এস, বসো, খাও—আহ্বান করে গোপালকে।

দ্বপরসার দেদো সন্দেশের জন্যেই হাত বাড়ায় রামকৃষ্ণ। বলে, 'কই, কি এনেছ আমার জন্যে? দাও। ওকি, ঢাকছ কেন আঁচলে?'

ছি-ছি, অমন রোথো সন্দেশও কেউ চায় হাত বাড়িয়ে! লঙ্জায় পিছিয়ে গেল অঘোরমণি। কত ভালো জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে ভক্তেরা, কত তবক-দেওয়া, কত-বা রাংতা-জড়ানো। অঘোরমণির যেমন অদ্ভট, দ্বপয়সার দেদো সন্দেশের বেশি জোটেনি। তা, লর্বিষয়ে এনেছি আঁচলের তলায়, একেবারে আসামাত্রই খেতে চাওয়ার কী হয়েছে? একট্ব রয়ে-সয়ে ধীরে-সয়ম্থে চাইলেই তো হয়।

'দাও না গো! এনেছ তো লুকোচ্ছ কেন?'

কুণিঠতভাগিতে সন্দেশগন্ধলা বের করে দিল অঘোরমণি। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে, কিন্তু তুমি কি আমার নৈবেদ্যের দৈন্য ধরবে? দেখবে না কি আমার নিবেদনের ভাবটি? তুমি কি ভাবে নও? তুমি কি উপকরণে?

স্বচ্ছন্দে মুখে পর্রল সেই দেদো সন্দেশ। সানন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তুমি গরিব মান্ব, পয়সা খরচ করে বাজার থেকে সন্দেশ আনো কেন?'

ন বছরে বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরে বিধবা হয়েছে। অলপ কিছ্ ধানজমি পেয়েছিল শ্বশ্রঘর থেকে, বিক্রি করে তারই সামান্য আয়ে দিন চালায়। দিন কি আর চলে? দিন না চলে তো মনও চলে না। মন অচল হয়ে পড়ে থাকে বিগ্রহের পদম্লে।

গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে অঘোরমণি। সমস্ত সৃষ্টির যে সমাট তাকে সে সন্তানর্পে কাছে টেনে এনেছে। দিন কাটাচ্ছে শৃধ্ মন্দিরের তদারকে। ফ্ল তুলছে, মালা গাঁথছে, চন্দন বাটছে, বাসন মাজছে, ঝাঁটপাট দিচ্ছে। তারপর কোনো-রকমে নিজের স্নানাহার সেরে বাকি সময় শৃধ্ জপযজ্ঞ। শৃধ্ মানসনামগ্রেন। এমনি এক-আধ দিন নয়, একটানা তিরিশ বছর।

'নারকোলের নাড়্ব করবে নিজের হাতে, তাই আনবে দ্বটো-একটা।' কিন্তু এতেও বিশেষ আগ্রহ নেই রামকৃষ্ণের। বললে, 'যা নিজের জন্যে রাঁধো, তারই থেকে কিছ্ব নিয়ে এলেই তো ভালো হয়। কী রে'ধেছিলে আজ? লাউশাকের চচ্চড়ি, না, আল্ব-বেগ্বন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার ঘ্যাঁট? তাই নিয়ে এসো না দ্ব-একদিন। তোমার হাতের রাহ্মা থেতে বড় সাধ যায়।'

কেবল খাওয়া আর খাওয়া। এ ছাড়া সাধ্রর কি আর কোনো কথা নেই? দত্তিগিন্নি খ্ব ভালো সাধ্রই খোঁজ দিয়েছে যা হোক। গোপাল-গোবিন্দের কথা নেই, শ্বধ্ এ-খাই না ও-খাই। দ্র ছাই, আর আসব না। আমি অনাথ-কাঙাল লোক, কোথায় পাব অত ভোজনের পারিপাটা। নিজের পেট চলে না, এখন আবার অতিথি খাওয়াই!

তাও, যে অতিথি দ্রারে এসে দাঁড়ায় না, দ্রে থেকে বসে হ্রুম দেয়। দরকার নেই অমন আদিখ্যেতায়। কিন্তু কি হল অঘোরমণির, কদিন যেতে না যেতেই চচ্চড়ি রে'ধে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে।

'দাও, দাও, কী এনেছ বাটিতে করে? লাউশাক না সজনেখাড়া?' হাত বাড়িয়ে বাটিটা টেনে নিল রামকৃষ্ণ। কোনোরকম ভূমিকা না করে খেতে লাগল রসিয়ে-রসিয়ে। বললে, 'আহা, কী রাহ্না! সুধা! সুধা!'

অঘোরমণির চোখে জল এল। কী এমন রে'ধেছি, সাধ্ব একেবারে স্বাদে-গন্ধে গদগদ হয়ে উঠেছে। কী কর্না এই সাধ্বর! দরিদ্র বলে উপেক্ষা করল না, সাধারণ ব্যঞ্জনে কী অসাধারণ ব্যঞ্জনা পেল না জানি। এমন একটি মশলা এসে মিশেছে যা বাজারে কেনা যায় না, সেটি হুদয়-রসের পাঁচফোড়ন। ভক্তি-প্রীতির সম্বরা।

যতই খায় ততই শা্বা খাই-খাই। এটা আনো ওটা আনো। এটা রাঁধাে ওটা রাঁধাে। আর কাানাে প্রসংগ নেই, শা্বা ভাজনিবলাস! শা্বা নােলার শকশকানি। অনেক সাধা দেখােছ জীবনে কিন্তু এমন পেটাক সাধা দেখিনি!

এ তুমি আমাকে কোথায় এনে ফেললে! গোপালের কাছে মনে-মনে কাঁদে অঘোরমণি। এমন সাধ্র কাছে আনলে যার খাওয়া ছাড়া আর কথা নেই। ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না, যেন খাওয়াই পরমার্থ। এত আমি খাওয়াই কি করে? আমার ভাঁডার কি অফ্রুরন্ত?

রাত তিনটের সময় জপে বসেছে অঘোরমণি। জপ সেরে প্রাণায়াম শ্রুর্করেছে, কে একজন তার পাশে এসে বসল। গা ছমছমিয়ে উঠল অন্ধকারে। কে, কে তুমি? চমকে চোখ চেয়ে দেখল—একি, এ যে সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধ্য। ভান হাত মুঠ করে ধরা, যেমনটি দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে, আর মুখে সেই মধ্যুর মৃদ্যুল হাসি। এত রাতে এল কি করে এখানে? অন্ধকারে পথ চিনে-চিনে?

আশ্চর্য একটা সাহস হল অঘোরমণির। নিজের বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরল রামকৃষ্ণের বাঁ হাত। মৃহ্তের্ত ঘটে গেল অভাবনীয়। পাশে বসে আর সেই প্রোঢ় রামকৃষ্ণ নেই, তার বদলে একটি দশ মাসের শিশ্ব। নধর নবনীতকামল। স্নেহদ্রব নবজলধর। একি, এ যে সত্যিকার গোপাল! হামা দিয়ে একেবারে ব্রকের কাছে চলে এল দেখছি। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মা গো, ননী দে।'

এ কি কাল্ড! অঘোরমণি আকুলকণ্ঠে কে'দে উঠল : 'বাবা, আমি কাঙালিনী চির-দ্বিথনী। ননী কোথা পাব? আমি খ্দে খাই পাতা কুড়াই।'

সেকথা শর্নে নিবৃত্ত হবার ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির আঁচল টানে, হাত থেকে মালা কেড়ে নেয়। বলে, 'ও-সব আমি শর্নি না। মা হয়েছিস কেন তবে? খেতে দিবি কি না বল—'

শিকে থেকে নারকেল-নাড়া বের করে অঘোরমণি। ছোট হাতথানি ভরে নাড়া দের। বলে, 'বাবা গোপাল, তোমাকে এ বাসি জিনিস দিতে বাক ফেটে যাচ্ছে—'

তার আগে যে খিদের আমার পেট চুপসে যাচ্ছে। বাসি নাড়্র, বাসি নাড়্রই সই। সন্তানবিরহে যে মা উপবাসী, তার সঞ্জিত ন্নেহ কি কখনো বাসি হয়? ২০২ মুখ ভরে খেতে লাগল গোপাল। উপভোগের আনন্দে চোখের পাতা নাচতে লাগল। কিন্তু খেয়েই কি সে শান্ত হবে? না কি সে শান্ত হবার মত ছেলে? ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। কখনো বা অঘোরমণির কোলে, কখনো বা কাঁধে চেপে বসতে লাগল। জপ-তপ ঘুচে গেল অঘোরমণির।

সকাল হলেই ছনুটল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। ছনুটল প্রায় পার্গালনীর মত। অগোছাল চুল, অসামাল বেশবাস। বনুকের উপর দনুবাহনুর মধ্যে কখন উঠে এসেছে গোপাল। তার রাঙা পা দনুখানি টনুকটনুক করছে বনুকের উপর।

গোপাল! গোপাল! বলতে-বলতে রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে ঢ্বকে পড়ল অঘোরমণি। কোনো দিকে ভ্রক্ষেপ নেই, রামকৃষ্ণের পাশ ঘে'ষে বসে পড়ল। আর, এরই জন্য যেন অপেক্ষা করছিল রামকৃষ্ণ। ভাবাবেশে অঘোরমণির কোলে চড়ে বসল।

ষে দেখল সেই অবাক। বাষট্টি বছরের ব্রড়ির কোলে আটচল্লিশ বছরের প্রেট্ সন্তান! যে ঠাকুর দ্বীজাতির ছোঁয়া সহ্য করতে পারেন না তাঁর এ কেমনতরো ব্যবহার! কেমনতরো তা কে বোঝে! একবার মা হয়ে কোলে নির্মেছিল ছেলেকে, রাখালকে, এবার ছেলে হয়ে কোলে বসলো মা'র!

ক্ষীর-সর খাইয়ে দিতে লাগল অঘোরমণি। খাইয়ে দিচ্ছ তো কাঁদছ কেন? অন্তরের স্নেহধারা নয়নের অশ্র্রধারা হয়ে বের্চ্ছে। আমি নন্দর্রান—তুমি নন্দদ্লাল। তুমি গোপাল আর আমি গোপালের মা—

ভাব সংবরণ করে সরে বঙ্গল রামকৃষ্ণ। কিন্তু গোপালের মা'র আর ভাব থামে না। ছেলে সরে বঙ্গে, কিন্তু মা'র স্নেহভাবের কি ইতি আছে? সে ভালোবাসায় কি ভাঁটা পড়ে? সেখানে শুধু জোয়ারের জল। শুধু টেউয়ের পর টেউ। তাই ঘরময় নাচতে লাগল অঘোরমণি। আর গাইতে লাগল, 'রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে শিব।'

'দেখ দেখ আনন্দে ভরে গেছে। গোপাললোকে চলে গেছে গোপালের মা।' বললে রামকৃষ্ণ।

'এই ষে গোপাল আমার কোলে, এই যে আবার তোমার ভেতর—' নৃত্যের আর বিরাম নেই অঘোরমণির : 'আয়রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয়রে আমার কঠিন কোলে—'

এবার ছেলের হাতে কিছ্ খাও গোপালের মা। ছেলের ভালোবাসার কিছ্ স্বাদ নাও। নিজের হাতে খাইয়ে দিল রাণকৃষ্ণ। বুকে হাত বুলিয়ে ভাবভূমি থেকে নিয়ে এল বাস্তবভূমিতে।

'বড় দ্বঃখে দিন কেটেছে বাবা। কোথায় ছিলি তুই এতদিন? টেকো ঘ্রিয়ে স্তাে কেটে দিন কেটেছে। আজ ব্রিঝ তাের দ্বিখনী মায়ের কথা মনে পড়লাে? তাই এত আদর করছিস্ মাকে? বল্, যখন একবার তােকে কােলে পেলাম, আর তুই যাবি না কােল ছেড়ে—'

রামকৃষ্ণ এখন নিজেই রামলালা।

অনেক বলে-কয়ে সন্ধের দিকে পাঠিয়ে দিল অঘোরমণিকে। নিজের বাড়ি

কামারহাটিত। কিন্তু যখনই পথে নেমেছে, গোপাল কখন ছন্টে এসে দিব্যি কোলে চড়ে বসল। তা বসেছিস বোস, বনুকে করে নিয়ে যাছি বাড়ি। কিন্তু বাড়ি এসে এ তুই কী রঙগ শনুর করে দিলি? এ কি, আমাকে আজ তুই জপ করতে দিবিনে দন্তী ছেলে? বেশ, তাই, করব না জপ, মালার থলে গঙগাজলে ফেলে দেব। কিন্তু এখন তুই কী চাস বল তো? এই তো দেখছিস আমার বিছানার ছিরি, শনুকনো তক্তপোশের উপর ছেওা মাদ্র পাতা। নরম বিছানা-বালিশ আমি পাব কোথায়? শনুবি তো শো এই শনুকনো কাঠে। শনুয়েছে বটে কিন্তু গোপালের স্বাহ্তি নেই। খনুতমন্ত করতে লেগেছে। দনুধের শিশনুকে কি তার মা এমন কঠিন বিছানায় শনুতে দেয়? বালিশ নেই তোষক নেই, এ কী নিন্ঠুরেতা!

'বাবা, আজ এরকমই শোও, কাল কলকাতায় গিয়ে নরম বিছানা করিয়ে দেব।' বাঁ বাহ্বর বালিশে গোপালের মাথা রেখে ঘ্রম পাড়াল গোপালের মা। মাতৃঅঙগের স্নেহস্পশ পেয়েছে, আর চাই কি গোপালের! অঘোরে ঘ্রমিয়ে পড়ল।

অঘোরমণিকে দেখিয়ে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ খোলটা কেবল হরিতে ভরা। হরিময় শরীর।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলে। শিশ্ব যেমন মাকে আদর করে তেমনি। পায়ে হাত দিয়েছে বলেও চমকাল না গোপালের মা। ছেলে যদি পায়ে হাত দেয়, মা কি চমকায়, না, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে?

সোদন বাড়ি ফেরবার সময় মাকে অনেকগ্রিল মিছরি দিলে রামকৃষ্ণ। ভক্তরা যত এনেছিল উপহার, সমসত। গোপালের মা বললে, 'এত মিছরি দিয়ে কী হবে?' তার চিব্রুক ধরে সোহাগ করে বললে রামকৃষ্ণ, 'ওগো, আগে ছিলে গ্রুড়, পরে হলে চিনি. এখন হয়েছ মিছরি। এখন মিছরি খাও আর আনন্দ করো।'

সন্তান কোলে নিয়ে মেয়েরা যেমন কোমর বে'কিয়ে হাঁটে, তেমনি করে চলে গোপালের মা। 'না বিইয়ে কানায়ের মা।' সর্বজীবে গোপাল দেখে। ক্ষ্মার্ড ভগবান মাতৃহ্দয়ের কাছে স্নেহের নবনী ভিক্ষা করে ফিরছেন।

আত্মীয়ের মধ্যে একটি শ্ব্ধ্ব বেড়াল। বেড়ালের মধ্যে ঠাকুর দেখেছেন কালী, অঘোরমণি দেখছে গোপাল। সেবার ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিস্টার নির্বেদিতার ঘাড়ে বেড়ালটি ঘ্রমিয়ে আছে। নির্বেদিতাও নির্বিকার। এ কি দ্বদৈবি, কে একজন স্ত্রী-ভক্ত তাড়িয়ে দিল বেড়ালটাকে।

'আহাহা, কি কর্রাল মা, কি কর্রাল? গোপাল যে চলে গোল, চলে গোল—' কিন্তু কোথায় সে যাবে? সে যে বন্দ্রাণ্ডলের নিধি। সকাল হতেই চলেছে সে

বাগানে মা'র সভেগ কাঠ কুড়োতে। পিঠে পড়ে মা'র রাম্মা দেখতে। পর্কুরে নেমে ঝাঁপাই ব্যান্তে।

দিন যায়। অঘোরমণি ব্রুড়ো হয়, কিন্তু গোপাল আর বড় হয় না। চিরকাল মা'র ব্রুকের আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে, 'মা খেতে দে, খিদে পেয়েছে—' কোথায় তুমি খেতে দেবে, তা নয়, তুমিই খেতে চাও! দ্রমর হয়ে ফিরছ গ্রন্থান করে, গ্রনগ্রন করে বলছ, কোথায় ফ্রলিট ফ্রটেছে, কে আমাকে একট্র মধ্য দেবে!

## ॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাণ্ত॥

দ্বামী সারদানন্দকত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম,ত অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পর্নথ উদ্বোধন-প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত শ্রীশ্রীসারদা দেবী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান বৈকু ঠনাথ সান্যাল প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাম্ত স্বামী বামদেবানন্দ রচিত সাধক রামপ্রসাদ শ্রীঅমতলাল সেনগ্রুপত লিখিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামী জগদীশ্বরানন্দকৃত নবযুগের মহাপুরুষ শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীশ্রীলাট্মহারাজের স্মৃতিকথা উদ্বোধন-প্রকাশিত স্বামী ব্রহ্যানন্দ শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তর্গ্গ প্রসংগ লক্ষ্মী দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসকৃত শ্রীরামকৃষ্ণমাতি স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত পওহারী বাবা শ্রীপ্রমথনাথ বস্কু রচিত স্বামী বিবেকানন্দ বিবেকানন্দের পত্রাবলী স্বামী ওৎকারেশ্বরানন্দকৃত প্রেমানন্দ জীবনচরিত চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনী শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত আত্মচরিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত মেন আই হ্যাভ সিন স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা